# व्याधिकक्षणधाद्याद्व



স্রাম-কথিত

3/344



চতুগ্ন ভাগ

#### LIBRARY

# SHREE SHREE MA AHANDAMAYEE ASHRAM

**BHADAINI, VARANASI-1** 

No. 3/344

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

|  |  | The state of the s |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেৰ

# वा वातायक् करशायृज

3/344

শ্ৰীম - কথিত

চতুর্থ ভাগ

"তব কথামৃত্যু তণ্ডজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কলমবাপহম্ প্রবণমণ্গলং শ্রীমদাত্তম, ভূবি গ্লিণ্ড যে ভূরিদা জনাঃ॥" শ্রীমন্ডাগ্রত, গোপীগাতা

কথামৃত ভবন

প্রথম সংস্করণ—১৩১৭ সংত্য সংস্করণ—১৩৫৬ প্রমর্দ্রণ ঃ—১৩৬০, ১৩৬৩, ১৩৬৭

কাপড়ে বাঁধাই ছয় টাকা সাধারণ বাঁধাই পাঁচ টাকা

সর্বস্বত্ব সংর্রাক্ষত

কলিকাতা ১৩/২, গ্রন্থসাদ চৌধ্রী লেন, কথাম্ত ভবন হইতে শ্রীজনিল গ্রুত কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৮৬-এ, লোয়ার সারকুলার, রোড, লোক-সেবক প্রেস শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধ্রনী কর্তৃক মন্দ্রিত

#### শ্রীম,খ-কথিত চরিতাম,ত

#### Three Classes of Evidences

ঠাকুরের জন্মাবাধ ঘটনাগর্বল লইয়া তাঁহার চরিতাম্ত ধারাবাহিকর্পে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে।
শ্রীশ্রীকথাম্ত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীম্খ-কথিত
চরিতাম্ত অবলম্বন করিয়া একটি লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়—

১ম (Direct and Recorded on the same day) :--

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম্থে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভন্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভন্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথাম্তে প্রকাশিত শ্রীম্থ-কথিত চরিতাম্ত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীম্থে শ্রনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগর্লি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাণ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

ংর (Direct but unrecorded at the time of the Master) :--

ঠাকুরের শ্রীমন্থে ভক্তেরা নিজে যাহা শর্নারাছিলেন, আর এক্ষণে সমরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খনে ভাল। আর অন্যান্য অবতারে প্রায় এইর্পই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বংসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবন্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

তর (Hearsay and unrecorded at the time of the Master):—
ঠাকুরের সমসাময়িক 'হাদর ম্বেথাপাধ্যায়, 'রাম চাট্বয়ে, প্রভৃতি
অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য সাধনাকস্থা সম্বন্ধে

আমরা যাহা শ্বনিয়াছি,—অথবা 'কামারপ্রকুর, 'জয়বামবাটী, শ্যাম-বাজার নিবাসী বা ঠাকুরগোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শ্বনিতে পাই—সেগ্বলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথাম্ত-প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভার করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতাম্ত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম—প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীম্ব্রখ-কথিত চরিতাম্তের উপর নির্ভার করিয়া লেখা হইবে। কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন ১৩১৭, ইং ১৯১০।

#### গ্রীশ্রীরামকুফোজয়তি

ন্থিতপ্ৰজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিন্থস্য কেশব। ন্থিতধীঃ কিং প্ৰভাষেত কিমাসীত ব্ৰজেত কিম্ম [গীতা—২ অঃ; ৫৪

পরং রক্ষ পরং ধাম পরিবাং পরমং ভবান্।
প্রে,ষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্॥
আহ্মভাম্যয়ঃ সবের্ব দেবর্ষি নারদস্তথা।
আসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব রবীষি মে॥
[গীতা—১০ আঃ; ১২, ১৩

শ্রীশ্রীগ্<sub>র</sub>ন্দেব শ্রীপাদপদ্মভরসা

#### भूजा ७ नित्नन

যা দেবী সর্বভূতেষ, মাতৃর,পেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমং॥

बा.

শ্রীশ্রীদ্বর্গাপ্জা আবার উপস্থিত। আজ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত, চতুর্থ ভাগ, এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্বাদে শ্রীকথাম্ত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্তুত চরিত্রের তেত্রিশখানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবন্ভক্তগণ ধ্যান করিবেন।

ভন্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শাভ সংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, 'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিন্ধ হয়' (২৪৮ প্র্চা)। এই শাভ অঞ্গীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা সমরণ থাকে। এবার ভক্তসমাগম কথা অনেক আছে! ছোট নরেন, প্র্ণ, নারা'ণ প্রভৃতি শেষের ছোকরা ভক্তদিগের জন্য ব্যাকুলতা; নরেন্দ্রের প্রতি প্রনঃ প্রনঃ সন্ন্যাসের উপদেশ; অধরকে চাকরি হইতে নিব্তির উপদেশ; জন্মাণ্টমী দিবসে গিরিশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহবাণী—এই সকল চিত্র ভক্তেরা ধ্যান করিবেন সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণনা করা মান্ব্যের অসাধ্য। তাঁহার বালকাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্র সামিবেশিত হইল। আর সিদ্ধি লাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমান্ব্যিক ভাব ও অদ্ভূত দর্শন হইত, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ এই ভাগে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে বিবৃত খ্রীম,খ-কথিত চরিতামতে ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থাও একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে;—আমরা তাঁহার নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি।

মা, গ্রয়োদশ বর্ষ প্রের্ব যখন শ্রীশ্রীকথাম্ত প্রণয়ন-দ্রর্থ-ব্রত তোমার অকৃতি সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে। শ্রীনরেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থভায়েরাও যার পর নাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীয়্ত্ত বাব্রমম, শশী, গিরিশ প্রভৃতি ভায়েরা সর্বদা উৎসাহ দিতেছেন।

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসান্দাসের একমাত্র অবলম্বন।

এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, কুপা করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমাদের সন্তানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্ধনে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

নবম্যাদি কলপারশ্ভ ও দেবীর বোধন । কলিকাতা, ২৭এ, সেপ্টেম্বর, ১৯১০; ১০ই আম্বিন, ১৩১৭। একানত শরণাগত, দাসান্দাস, মা, তোমার অকৃতি সন্তান, শ্রীম—

মা, তোমার আশীর্বাদে চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কোজাগর প্রিণিমা, আদিবন; ১৩২১।

শ্রীম—

#### শ্ৰীশ্ৰীমা'ৰ আশীৰ্বাদ

বাবাজীবন,—

তাঁহার নিকট যাহা শ্বনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাথিয়াছিলেন। এক্লে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার ম্বে শ্বনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বালতেছেন।.....২১শে আষাত্, ১৩০৪

3/344

"যদা যদা হি ধন্মস্য ক্লানিভবিতি ভারত। অভ্যুথনিমধন্মস্য তদাআনং স্ক্লাম্তম্॥ পরিবানায় সাধ্নাং বিনাশায় চ দ্বক্তাম। ধন্মসংস্থাপনাথায় সভবামি যুগে যুগো॥"



#### যোগীর চক্ষ্

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মান্টার মহাশরের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ক্রশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ক্রশ্বরেতে আত্মন্থ। চক্ষর ফ্যাল্ফেলে, দেখলেই ব্রুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

র্মাণ—যে আজ্ঞা, আমি চেণ্টা করবো যদি কোথাও পাই।
[১৮৮২,—২৪শে আগণ্ট, দক্ষিণেশ্বর।

[ প্রীন্ত্রীরাসকৃষ্ণকথাম,ত,৩য় ভাগ—২য় খণ্ড ]

#### স্চীপত্র

|                |      | विसम                                                                 |      | <b>બ</b> ્કો |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| প্রথম          | খণ্ড | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি সঙ্গে                          |      | 5            |
| <u> </u>       |      | দৃক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতি সংখ্য                   | •••  | 20           |
| তৃতীয়         | "    | বলরাম মন্দিরে নরেন্দ্র, রাখাল, মান্টার প্রভৃতি সংগ্র                 |      | 29           |
| চতুর্থ         | "    | নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল মান্টার প্রভৃতি সংগ                    |      | 22           |
| পণ্ডম          | ."   | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, তারক প্রভৃতি সংখ্য                          |      | 28           |
| ৰ <b>ণ্ঠ</b>   | "    | (शत्मीय प्राटाएमात ताथाल ताथ प्राक्षीत अपनीत प्राटा                  |      | २७           |
| সপ্তম          | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মান্টার, লাট্র প্রভৃতি সংখ্য                     |      | 00           |
| অন্ট্য         | "    | দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসংগ্য                                         |      | 88           |
| নবম            | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে                         |      | 40           |
| দশ্য           | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, লাট্র, মান্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে              |      | 99           |
| একাদশ          | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাণ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সংগ্র                    | •••  | 47           |
| দ্বাদৃশ        | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর প্রভৃতি সঙ্গে                    |      | 36           |
| <u>বয়োদশ</u>  | "    | দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎস্বদিবসে বিজয়, কেদার, স্বরেন্দ্র                 |      |              |
|                |      | প্রভৃতি সংশ্য                                                        |      | 202          |
| চতুদ'শ         | "    | দক্ষিণেশ্বরে স্বরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মান্টার প্রভৃতি সংকা          | •••  | 222          |
| পঞ্জদশ         | "    | বলরামর্মান্দরে মাষ্টার, বলরাম, শশধর প্রভৃতি সঙ্গে                    |      | >26          |
| ষোড়শ          | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, লাট্ব, শিবপ্রের ভন্তগণ                  |      |              |
|                |      | প্রভৃতি সংগ্র                                                        |      | 282          |
| সংতদশ          | "    | অধরের বাটীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে                                   | ***  | 266          |
| অন্টাদশ        | "    | দক্ষিণেশ্বরে রাম, বাব্রাম, অধর প্রভৃতি সংগ্য                         |      | <b>५७२</b>   |
| উনবিংশ         | 21   | দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র মান্টার প্রভৃতি সঙ্গে                          | •••  | 598          |
| বিংশ           | "    | দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে                 |      | 296          |
| একবিংশ         | "    | <b>पिक्कार्यस्य ना</b> णेन्, भाष्णेत, भीषनान, भन्न्यस्या প्रकृषि সংগ | •••  | 222          |
| দ্বাবিংশ       | "    | দক্ষিণেশ্বরে বাব্রাম, মাষ্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি স            | रिका | 280          |
| <u>রয়োবিং</u> | ન "  | वनदाममन्मिदत नदान्म, नादाणीम मदश्य                                   | •••  | २७३          |

|   | Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS |    |                                                           |     |      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
|   | চতুর্বিংশ                                                      | "  | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাণ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি সংখ্য       | ••• | २४७  |  |  |
| 9 | পঞ্চবংশ                                                        | ,, | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, পণিডত শ্যামাপদ প্রভৃতি সংগ            | ••• | 52R  |  |  |
|   |                                                                |    | দক্ষিণেশ্বরে জন্মান্টমী দিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তসভেগ        | ••• | 800  |  |  |
|   |                                                                |    | শ্যামপ,কুরে ডান্ডার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, মান্টার, গিরিশ, |     |      |  |  |
|   |                                                                |    | শরৎ প্রভৃতি সঙ্গে                                         |     | 056. |  |  |
|   | অন্টবিংশ                                                       | ,, | শ্যামপনুকুরে ডান্তার সরকার, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে        | ••• | ७२१  |  |  |
|   |                                                                |    | শ্যামপ্রকুরে নরেন্দ্র, মাণ প্রভৃতি সঙ্গে                  | ••• | ७७२  |  |  |
|   |                                                                |    | শ্যামপ্রকুরে মিশ্র, হারবল্লভ, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে      | ••• | ००७  |  |  |
|   | একত্রিংশৎ                                                      | "  | কাশীপরুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে                    | ••• | 080  |  |  |
|   | দ্বাগ্রিংশৎ                                                    | ,, | কাশীপনুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে              |     | 08%  |  |  |
|   |                                                                |    |                                                           |     | ०७२  |  |  |
|   |                                                                |    | बतावनाव गर्भ                                              |     | 960  |  |  |

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS





3/344

# 

# চতুৰ্গ ভাগ

#### প্রথম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মণ্দিরে শ্রীয়্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসংখ্য

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মান্টার প্রভৃতি সংগ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর সেই পর্বেপরিচিত ঘরে ভক্তসংগ্র বিসয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে—মার প্রেমে—মাতোয়ারা!

মেঝেতে মাদ্রর পাতা; তিনি সেই মাদ্ররে আসিয়া বসিয়াছেন।
সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাণ্টার। শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। হাজরা
মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন।

শীতকাল—পৌষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোলেস্কিনের র্যাপার। সোমবার, বেলা ৮টা। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অন্টমী। ১লা জান্যারী, ১৮৮৩।

এখন অন্তর্গ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ন্যুনাধিক এক বংসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ বলরাম, মান্টার, বাব্রুরাম, লাট্র প্রভৃতি সর্বদা আসা যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বংসরাধিক পর্ব হইতে রাম, মনোমোহন, স্ব্রেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাদ্বড়বাগানের বাটীতে শ্বভাগমন করিয়াছিলেন। দ্বই মাস হইল গ্রীয্বন্ধ কেশব সেনের সহিত বিজয়াদি ব্রাহ্ম ভক্তসংখ্য নোযানে (স্টীমার-এ) আনন্দ

করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস করেন। তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। এক্স্চেঞ্জ্রের বড়বাব্র। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র প্রত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একট্র স্থ্লকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটাবাম্ন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসংগ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিন্টালাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে বিসয়া আছেন। কাছে এক চ্যাংড়া জিলিপী,— কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একট্ৰ জিলিপী ভাঙ্গিয়া খাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, সহাস্যো)—দেখ্ছো আমি মায়ের

নাম করি বলে—এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছ! (হাস্য)।

''কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না,—তিনি অম্ত ফল দেন—

জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য!--"

ঘরে একটি ছয় সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ
থেকে খাবার ল্বকিয়ে রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক
সেই অপ্র্বে বালকবং অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপীর চ্যাংড়াটি
হাত ঢাকা দিয়া ল্বকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাংড়াটি একপাশের্ব
সরাইয়া দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গ্হস্থ বটেন। কিল্তু তিনি বেদানত চর্চা করেন— বলেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; তিনিই আমি—সোহহং। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় ভব্তি।

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্তে পারে!'—

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লন্কাইতে লন্কাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন

ঠাকুর সমাধিস্থ—অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না,—চক্ষ্ম স্পন্দহীন,—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না—ব্ৰুঝা যায় না।—

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফোললেন,—থেন ইন্দ্রিরের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—তিনি শ্বধ্ব নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর রুপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রুপ দর্শন করা যায়! মা নানারুপে দর্শন দেন।

[গোরাজ্য দর্শন—রতির মার বেশে মা]

''কাল মাকে দেখলাম। গের্য়া জামা পরা, ম্বড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

''আর একদিন মুসলমানের মেয়ে র্পে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগন্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগ্ল ও ফছকিমি ক'রতে লাগ্ল।

''হদের বাড়ীতে যখন ছিলাম—গোরাজ্য দর্শন হ'য়েছিল—কালা-পেড়ে কাপড় পরা।

''হলধারী বল্তো তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি মা'কে গিয়ে বল্লাম মা, হলধারী এ-কথা বল্ছে, তা হলে রূপ ট্রপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বল্লে,—'তুই ভাবেই থাক্'। আমিও হলধারীকে তাই বল্লাম।

''এক একবার ও কথা ভূলে যাই বলে কণ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হ'লে ভাবেই থাকবো —ভক্তি নিয়ে থাক্বো কি বল?''

প্রাণকৃষ্ণ—আজ্ঞা।

[ভক্তির অবতার কেন? রামের ইচ্ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতরে কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইর্প কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হ'ত,—আমি প্জো না করলে শান্ত হতুম না।

''আমি যক্ত্র, তিনি যক্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি।

যেমন বলান, তেমনি বলি।

''প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা। জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভাঁটীয়ে যাব ভাঁটার বেলা'॥

''ঝড়ের এ'টো পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড়্ল,— কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায়!

''তাঁতী বল্লে,—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে প্রলিসে ধর্লে,—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।

"হন্মান বলেছিল,—হে রাম, শরণাগত, শরণাগত;—এই আশী-বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রুণ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

''কোলা ব্যাঙ মুমুর্ব্ব অবস্থায় বল্লে—রাম, যখন সাপে ধরে তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধন্ক বি'ধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।

''আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হ'তো—এই চক্ষ্ব দিয়ে!—যেমন তোমায় দেখ্ছি। এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।

''ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলা ঘর করে, ভাঙ্গে, গড়ে—তিনিও সেইর্প স্ফি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গ্লেণের বশ নয়—তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গ্লেণের অতীত।

''তাই পরমহংসেরা দশ পাঁচ জন বালক সংখ্য রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য !''

আগড়পাড়া হইতে একটি বিশ বাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন। ছেলেটি যখন আসেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জনে



¢.

লইয়া যান ও চুপি চুপি মনের কথা কন। তিনি ন্তন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটি কাছে আসিয়া মেঝেতে বসিয়াছেন। প্রকৃতিভাব ও কামজয়—সরলতা ও ঈশ্বরলাভ

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটির প্রতি)—আরোপ করলে ভাব বদ্লে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপ্র নন্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে-যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।

"তুমি একদিন শনি মঙ্গলবারে এস!

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—''রক্ষা ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ
মিথ্যা হয়ে যায়, আমি, তুমি, ঘর,, বাড়ী, পরিবার;—সব মিথ্যা।
ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খ্রীট না থাকলে কাটামই হয় না—স্বন্দর দ্বর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না।

''বিষয় বৃদ্ধি ত্যাগ না কর্লে চৈতনাই হয় না—ভগবান লাভ হয় না—বিষয়বৃদ্ধি থাক্লেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া

যায় না—

''এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই। সেবা বন্দি আউর অধীনতা সহজে মিলি রঘ্বাই॥ ''যারা বিষয় কর্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত! সত্য কথা কলির তপস্যা।''

প্রাণকৃষ্ণ—অস্মিন্ ধন্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিঃ॥ প্রোপকার্নারতো নিবিব্কারঃ সদাশয়ঃ॥

''মহানিব্রাণতলে এর্প আছে।'' শ্রীরামকৃষ্ণ–হাঁ, ঐগর্নল ধারণা ক'রতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর খ্রীরামকুঞ্চের যশোদার ভাব ও সমাধি

ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হাইয়াছেন।
সর্বদাই ভাবে প্র্ণ। ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন।
রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাংসলা রসে আংল্বত হইলেন; অঙ্গে
প্রলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভূত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

কিণ্ডিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে য়াবে ততই ঐশ্বর্যর ভাগ কম পড়ে য়াবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা, ঈশ্বরী মর্তি। সে মর্তিতে ঐশ্বর্যের বেশী প্রকাশ। তারপর দর্শনি দ্বভূজা,—তখন দশ হাত নাই—অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তার পর গোপাল মর্তি দর্শনি,—কোনও ঐশ্বর্যই নাই কেবল কচি ছেলের ম্তি। এরও পরে আছে—কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা—বিচার ও আসন্তি ত্যাগ ]
''তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে—জ্ঞানবিচার আর থাকে
না।

''জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,— ''যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এ সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ক্রৈলংগস্বামী।

"ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চৈ। পেট যত ভরে আস্ছে ততই হৈ চৈ কমে যাচ্ছে। যথন দিধ মুনি ও পড়ল তখন কেবল স্বপ্ সাপ্! আর কোনও শব্দ নাই। তার পরই নিদ্রা —সমাধি। তখন আর হৈ চৈ আর আদৌ নাই!

(মাণ্টার ও প্রাণক্ষের প্রতি)—''অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়,

কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়স্ব্রখ। মন্বমেণ্ট-এর নীচে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম— **এই সব দেখা যায়।** উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমনুদ্র, ধরু ধর কচ্ছে!—বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না; এ সব পি'পডের মত দেখায়.!

''ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসন্তি, কামিনীকাণ্ডনে উৎসাহ,—সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়াবার সময় অনেক পড় যখন সব শেষ হয়ে গেল, ছাই পড়ল পড় শব্দ আর আগুনের ঝাঁঝ। —তখন আর শব্দ থাকে না। আর্সান্ত গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি।

''ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। **শান্তিঃ** শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গুজার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

''তবে জীব জগং,—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব,—এ সব, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছ্বই থাকে না। ১ এর পিঠে অনেক শ্ন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১ কে পর্'ছে ফেল্লে শ্ন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।"

প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা 1-12/5 সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন?

ঠাকর বলিতেছেন—

[ঠাকুরের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'ভক্তির আমি']

''রক্ষজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' ল'য়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খ্রাশ বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

''একটুও আসন্তি থাক্লে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্তার ভিতর একট্র আঁশ থাক্লে ছ্লেচের ভিতর যাবে না।

''যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর কাম ক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফ্র দিলে উড়ে যায়!

''মন আসক্তিশ্না হলেই তাঁকে,দর্শন হয়। শান্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শান্ধ মনও যা শান্ধ বর্ণিধও তা—শান্ধ আত্মাও তা। কেন না তিনি বই আর কেউ শান্ধ নাই।

''তাঁকে কিন্তু লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়। এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদ্বলভিকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কলপতর মুলেরে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সমুধাবি॥

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামক্ষের শ্রীরাধার ভাব

ঠাকুর দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্ত-গণও সংখ্য সংখ্য আসিয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

''হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দর্গা হয়, তবে হাজরা ছোট দর্গা। (সকলের হাস্য)।

বারান্দায় নবকুমার আসিয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়াই চলিয়া . গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—অহঙ্কারের মূর্তি।

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,—কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন।

একজন বৈরাগী গোপীয়ন্তে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন—
নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে॥
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,
ব্বক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা।
তারা সদর দ্বয়ার আলগা ক'রে, রম্বমাণিক বিলাচ্ছে।

গান—
 এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
 এ বারে বর্ষা ভারি, হও হঃশারী, লাগো আদা জল খেয়ে।
 যখন আসবে প্রাবণা, দেখ্তে দেবে না।
 বাঁশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।
 যেমন আস্বে ঝট্কা, উড়্বে মট্কা, মট্কা যাবে ফাঁক হ'য়ে।
 (তুমিও যাবে হাঁ হ'য়ে)।

গান—কার ভাবে নদে এসে, কার্জাল বেশে, হরি হয়ে বল্ছ হরি।
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও ত কিছু ব্রুক্তে নারি।
ঠাকুর গান শর্নাতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাট্রয়ে
আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি অফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন,
চাপকান ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের
জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একবারে শ্রীব্ন্দাবন লীলা উন্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দপ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সন্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন—

সখি, সে বন কতদ্র।

(যথা আমার শ্যামস্কর) (আর চলিতে যে নারি)। শ্রীরাধার ভারে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্র পড়িতেছে।

কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন—
হাদয়কমলমধ্যে নিব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভিধ্যানগম্ম ॥
জননমরণভীতিভ্রংশি সচিৎ স্বর্পম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্মস্থলে যাইবেন। পথে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একট্ব বিশ্রাম করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইর্পে ভক্তসংশ্য কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দ্প্রহর হইল। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্য থালা করিয়া মা কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। আহার বালকের ন্যায়,—একট্র একট্র সব মুখে দিলেন।

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খার্টিটতে একট্র বিশ্রাম করিতেছেন।
কিয়ংক্ষণ পরে মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভ্যাসযোগ—দুইপথ—বিচার ও ভক্তি

বেলা ৩টা। মাড়োয়ারী ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। মাণ্টার, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে আছেন।

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুই রকম আছে। বিচার পথ,—আর অন্রাগ বা ভক্তির পথ।

"সং অসং বিচার। একমাত্র সং বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসং বা অনিত্য। বাজীকরই সত্যা, ভেল্কী মিথ্যা। এইটি বিচার। ''বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সং অসং বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একেবারে হয় না—রোজ অভ্যাস কর্তে হয়। কামিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয়;—তার পর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও কর্তে হয়, বাহিরের ত্যাগও কর্তে হয়। কলকাতার লোকেদের বল্বার যো নাই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—বল্তে হয় 'মনে ত্যাগ কর'।

"অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে তখন ইন্দ্রিয় সংযম কর্তে—কাম, ক্রোধ বশ কর্তে—কণ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড্রল দিয়ে চারখানা ক'রে কাটলেও আর বাহির করে না।''

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, দ্বই পথ বল্লেন; আর এক পথ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্রাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ—নির্জনে, গোপনে—দেখা দাও বোলে।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাক্তে পারে!"

মাড়োয়ারী ভক্ত—মহারাজ, সাকার প্জার মানে কি? আর নিরাকার নিগ্রে,—এর মানেই বা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখ্লে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় প্রজা কর্তে কর্তে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

"সাকার রুপ কি রক্ম জান? যেমন জল রাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড় উঠে সেইরুপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রুপ উঠছে দেখা যায়! অবতারও একটি রুপ। অবতার লীলা সে আদ্যাশনিস্তরই খেলা।

[পাণ্ডিত্য—আমি কে? আমিই তুমি]

''পাণ্ডিত্যে কি আছে ? ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্লে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জান্বার দরকার নাই।

"যিনি আচার্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করার জন্য একটি ছ'্চ বা নর্গ হলেই হয়।

''আমি কে, এইটি খ্রজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া ষায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন না ব্যদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এ সব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নিগ্রেশ—নির্পাধি।

''কিল্তু ভক্তি মতে তিনি সগন্। চিল্মর শ্যাম, চিল্মর ধাম—

সব চিন্ময়!"

মাড়োয়ারী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।
[দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি]
সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর গণগাদর্শন করিতেছেন। ঘরে প্রদীপ জনালা

25

হইল, গ্রীরামকৃষ্ণ জগৎমাতার নাম করিতেছেন ও খাটটিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখন পোস্তার উপর বা পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দ্রে হইতে আরতির মধ্র ঘণ্টানিনাদ শ্রনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে, ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির মধ্র শব্দ এই কুলকুল শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আরও মধ্র হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলেই মধ্র ইদয় মধ্রময়। য়ধ্র, য়ধ্র, য়ধ্র, য়ধ্র, !

# দ্বিতীয় খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসংগ

# প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নিজ'নে সাধন-ফিলজফি-ঈশ্বর দর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পর্বেপরিচিত ঘরে মধ্যাহ্নে সেবার পর ভক্তসধ্যে বিসিয়া আছেন। আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

রাখাল, হরীশ, লাট্র, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধ্রী আসিয়াছেন।

চৌধ্রবীর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্য তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিয়াছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন—রাজ সরকারে কাজ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্য-সিন্ধ—জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীর ধারণ।

''আর এক থাক আছে কৃপাসিন্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হ'ল—অমনি
দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—আলো
নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ'য়ে যায়!—একট্ব একট্ব করে হয় না।

''যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জনে গিয়ে

ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্তে হয়।

(চৌধ্রবীর প্রতি)—''প্যান্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

''আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে ব্রক্বে—তাঁর পাদপদ্মে ভব্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

[ভীষ্মদেবের ক্রন্দন—হারজিত—দিব্য চক্ষ্ম ও গীতা]
''তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য—কি ব্যুক্তে তাঁর কার্যই বা কি ব্যুক্তে

পার্বে।

''ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অণ্টবস্বর একজন বস্ব—তিনিই শরশ্যায় শ্বয়ে কাঁদ্তে লাগ্লেন। বল্লেন—কি আশ্চর্য! পাণ্ডবদের
সংগে স্বয়ং ভগবান সর্বদাই আছেন তব্ব তাদের দ্বঃখ বিপদের শেষ
নাই!—ভগবানের কার্য কে ব্বথবে!''

চৌধ্রী—তাঁকে কির্পে দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্য চক্ষ্ব দেন তবে দেখা যায়। অর্জ্বনকে বিশ্বর্প দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষ্ব দিছলেন।

"তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

[অহেতুকী ভত্তি—ম্লকথা—রাগান্নগা ভত্তি]

''যদি রাগ ভক্তি হয়—অন্বাগের সহিত ভক্তি—তা হ'লে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

'ভিক্তি তাঁর কির্প প্রিয়—খোল্ দিয়ে জাব যেমন গর্র প্রিয়,— গব্ গব্ করে খায়!

''রাগ-ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্মাদের।

"তুমি বড়লোকের কাছে কিছ্র চাও না—কিন্তু রোজ আসো—
তাকে দেখতে ভালোবাসো। জিজ্ঞাসা কর্লে বল—'আজ্ঞা, দরবার
কিছ্র নাই—আপনাকে দেখতে এসেছি।' এর নাম অহৈতুকী ভক্তি।
তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছ্র চাও না—কেবল ভালবাসো।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই

শুন্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।

[২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ "ম্লকথা ঈশ্বরে রাগান্নগা ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য।" চৌধুরী—মহাশয়, গুরু না হ'লে কি হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সচিদানন্দই গ্রুর,।

''শব সাধন করে ইন্ট দর্শনের সময় গ্রুর সাম্নে এসে পড়েন— আর বলেন, 'ঐ দেখ তোর ইন্ট।'—তারপর গ্রুর ইন্টে লীন হ'য়ে यान। यिनि ग्नुत्र जिनिहे हेण्छे। ग्नुत्र एथहे धरत एन। ''অনন্তরত করে। কিন্তু পূজা করে—বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অন্তর্প!

[শ্রীরামকুষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়]

(রামাদি ভক্তদের প্রতি)—"যদি বল কোন্ মূতির চিন্তা করবো; य मूर्जि ভाल लाल जातरे धान कतत्व। किन्जू जान् त्व त्य जवरे এक।

''কার, উপর বিশ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

''বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

''একট্র কাম ক্রোধাদি না থাক্লে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেণ্টা কর বে।

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া, বলিতেছেন—

''ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। একদিকে ব্রহ্ম আবার দেবলীলা-মান্বলীলা পর্যন্ত।"

কেদার বলেন যে, ঠাকুর মান্রবদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। [সন্ন্যাসী ও কামিনী—ভক্তা স্ত্রীলোক]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বালতেছেন— ''এর বেশ অবস্থা।

(নিত্যগোপালের প্রতি)—''তুই সেখানে বেশী যাস্ নি।—কখনও একবার গেলি। ভক্ত হ'লেই বা—মেয়ে মান্ব কি না। তাই সাবধান!

..... ''সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য কত দেখ্বে

এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়।

''স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়,—তব্যুও মেশামিশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হ'লেও—লোক-শিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ সব কর্তে হয়। ''সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখ্লে অন্য লোকে ত্যাগ ক'রতে

শিখ্বে। তা না হ'লে তারাও প'ড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগংগরের।''

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মান্টার প্রহ্মাদের ছবির সম্মাথে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহ্মাদের অহৈতুকী ভক্তি-ঠাকুর বলিয়াছেন।

# তৃতীয় খণ্ড

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম্মান্দিরে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তসংগ্র কীর্তানানন্দ ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসংগ্র বাসিয়া আছেন— বৈঠক্খানার উত্তর-পূর্বের ঘরে। বেলা একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মান্টার ঘরে তাঁহার সংগ্র বিসয়া আছেন।

আজ অমাবস্যা। শনিবার, ৭ই এপ্রিল (২৫শে চৈত্র)। ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ী আসিয়া মধ্যাহে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও আরও দ্ব-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়া-ছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন—এদের খাইও, তা'হলে অনেক সাধ্বদের খাওয়ানো হ'বে।।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীয<sup>়ুক্ত</sup> কেশবের বাটীতে নবব্ন্দাবন নাটক অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—কেশব (সেন) সাধ্য সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগ্লো। আমার কিন্তু ভালো লাগলো না। অভিনয় করে শান্তি জল!

''আর একজন (কু-বাব্ন) পাপ প্রর্ষ সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয় করাও ভাল না।''

নরেন্দ্রের শরীর তত স্ক্রম্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শ্বনিতে ঠাকু-রের ভারী ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন—''নরেন্দ্র, এরা বল্ছে, একট্ব গানা।''

নরেন্দ্র তানপ্ররা লইয়া গাইতেছেন— আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী গাওনা রে। ব্রহ্মকল্পতর্বপরে বসে রে পাখী, বিভু গ্র্ণ গাও দেখি, (গাও গাও); ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, স্কুপক্ক ফল খাও না রে। বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম, হৃদয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ডাকে অবিরাম,

ডাকো তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলস থেকো না রে।

গান— বিশ্বভুবনরঞ্জন রক্ষা পরম জ্যোতি। অনাদিদেব জগৎপতি প্রাণের প্রাণ॥

গান— ওহে রাজ রাজেশ্বর, দেখা দাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কল্ম-কলঙ্কে তাহে, আব্রিত এ হৃদয়;
মোহে মুন্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়ময়,
মৃত-সঞ্জীবনী দুভেট, শোধন করিয়ে লও।

গান— গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জবলে।

[৩য় ভাগ, ১৫ খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ

গান— চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

[ ২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের গান সমাশ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বালতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেন—

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী!

স্বথে দ্বংখে সম, বন্ধ্ব এমন কে, পাপ তাপ ভয়হারী।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—এ (ভবনাথ) পান মাছ ত্যাগ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি, সহাস্যে)—সে কি রে! পান মাছে

কি হায়েছে ? ওতে কিছ্ম দোষ হয় না! কামিনী কাণ্ডন ত্যাগই ত্যাগ। রাখাল কোথায় ?

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, রাখাল ঘ্রম্কেন।

ঠাকুর (সহাস্যে)—একজন মাদ্রর বগলে ক'রে যাত্রা শ্বন্তে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাদ্ররটি পেতে ঘ্রমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে! (সকলের হাস্য)।

''তখন মাদ্রর বগলে ক'রে বাড়ী ফিরে গেলো।'' (হাস্য)।

8थ- २

রামদয়াল বড় পাঁড়িত। আর এক ঘরে শ্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের সম্মন্থে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

[পঞ্চদশী, বেদান্ত শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী ও শাস্ত্রার্থ] বেলা ৪টা হইবে। বৈঠকখানা ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, মান্টার, ভবনাথ

বেলা ৪টা হহবে। বেঠকখানা খরে নরেন্দ্র, রাখাল, খান্টার, ভ্রমন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বাসিয়া আছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া-ছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ব্রাহ্ম ভক্ত—মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে?

শ্রীরামকৃষ্—ও সব একবার প্রথম প্রথম শ্রন্তে হয়,—প্রথম প্রথম একবার বিচার ক'রে নিতে হয়। তারপর—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,

মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

''সার্ধনাবস্থায় ও সব শুন্তে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন।

'প্রথমে বানান ক'রে লিখ্তে হয়,—তার পর অমনি টেনে যাও। ''সোনা গলাবার সময় খুব উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। এক হাতে হাপর—এক হাতে পাখা—মুখে চোজ—যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যেই গড়নেতে ঢালা হলো—অমনি নিশ্চিন্ত।

''শাস্ত্র শ্ব্ধ্ব পড়্লে হয় না। কামিনীকাণ্ডনের মধ্যে থাক্লে শাস্ত্রের মর্মা ব্রুঝতে দেয় না। সংসারের আসন্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

'সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত॥' (সকলের হাস্য)।
ঠাকুর রাহ্ম ভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বালতেছেন—
''কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।
একজন ভক্ত কন্ভোকেসন্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্ভিতদের বাৎসরিক সভা) সম্বন্ধে বালতেছেন—দেখ্লাম লোকে লোকারণ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক লোক একসংখ্য দেখ্লে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আমি দেখলে বিহনল হ'য়ে যেতাম।

## চতুৰ্থ খণ্ড

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাণ্টার প্রভৃতি ভক্তসংগ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্দিরদর্শন ও উদ্দীপন—শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তসংখ্য বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সংখ্য রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন। বেলা পাঁচটা হইবে।

'কাশী বর মিত্রের বাড়ী নন্দনবাগানে। তিনি প্রের্ব সদরওয়ালা ছিলেন। আদি রান্ধ সমাজভুক্ত রন্ধজ্ঞানী। তিনি নিজের বাড়ীতেই দিবতলায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্ত-দের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন। তাঁহার স্বর্গা-রোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার প্রত্রগণ কিছু দিন ঐর্প উৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীয়ন্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

আহ্বত হইয়া ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসনার গ্রের প্র্ব ধারে বেদী রচনা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইংরাজী বাদ্যযক্ত \* রহিয়াছে। ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে। তাহারই প্রধারে দ্বার আছে—অন্তঃপ্রের যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদি ব্রাহ্ম

<sup>\*</sup>Piano

সমাজের শ্রীয়্ত্ত ভৈরব বন্দোপাধ্যায় দ্ব একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে ব্যিয়া উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবেন।

গ্রীষ্মকাল—আজ ব্ধবার, চৈত্র কৃষ্ণাদশমী তিথি। ২রা মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে নীচের বৃহৎ প্রাণ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীয়্ক জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনা গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শ্রনিবেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া রাখাল, মান্টার প্রভৃতিকে কহিতেছেন—

''নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, 'সমাজ মন্দির প্রণাম করে কি হয়?'
''মন্দির দেখ্লে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে
তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ
উপস্থিত হয়। এ সব জায়গা দেখ্লে ভগবানকেই মনে পড়ে।

''একজন ভক্ত বাব্লা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল!—এই মনে করে যে এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়্লের বাঁট হয়।

''একজন ভক্তের এর্প গ্রন্তিত্তি যে গ্রন্ব পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে গেল!

''মেঘ 'দেখে—নীলবসন দেখে—চিত্রপট দেখে—শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'তো ও উদ্মত্তের ন্যায় 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে ব্যাকুল হ'তেন।''

ঘোষাল—উন্মাদ ত ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো? একি বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে? এ অবস্থা যে ভগবান চিন্তা করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ—কি শ্বনো নাই?

[উপায়—ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয়রিপ<sup>্</sup>কে মোড় ফিরানো] একজন ব্রাহ্মভন্ত—িক উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর উপর ভালবাসা।—আর এই সদা সর্বদা বিচার —ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য। ''অশ্বত্থই সত্য—ফল দ্বুদিনের জন্য।'' রাহ্মভক্ত—কাম, ক্রোধ, রিপ্ব রয়েছে, কি করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণ—ছয় রিপ্বকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। ''আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা।

''যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি কর্তে হয়—তবে তাঁকে লয়ে। যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহঙ্কার করতে হয় তো বিভীষণের যত?—আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কার্ কাছে অবনত করবো না।''

রাহ্মভক্ত—তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তা হ'লে আমি পাপের জন্য দায়ী নই?

[Free Will, Responsibility (পাপের দায়িত্ব)] শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—দ্বর্যোধন এ কথা বলেছিল— ''ত্বয়া হ্রষীকেশ হুদি স্থিতেন, যথা নিষ্বক্তোহস্মি তথা করোমি।

"যার ঠিক বিশ্বাস—'ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা'—তার পাপ কার্য হয় না। যে নাচ্তে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না।

"অন্তর শ্বন্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না! ঠাকুর উপাসনা গ্রে সমবেত লোকগ্বলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন,—"মাঝে মাঝে এর্প একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম-গ্বল কীর্তান করা খ্ব ভাল।

''তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অন্বরাগ ক্ষণিক—যেমন তপ্ত লোহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!''

[রন্মোপাসনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

এইবার উপাসনা আরম্ভ হইবে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মভক্তে পরিপ্র্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ঘরের উত্তর দিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—হাতে সংগীতপ্রস্তক।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসংগীত গীত হইতে লাগিল। সংগীত শ্রনিয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন,—প্রার্থনা,—উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন—

'ওঁ পিতা নোহসি পিতা নোবোধি নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ। 'তুমি আমাদের পিতা আমাদের সদ্ব্দিধ দাও—তোমাকে

নমস্কার! আমাদিগকে বিনাশ করিও না।'

রাহ্মভন্তেরা সমস্বরে আচার্যের সহিত বলিতেছেন—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দর্পমম্তংযদ্বিভাতি।

শান্তম্ শিবমন্বৈতম্। শান্ধমপাপদ্ধিম্।

এইবার আচার্যগণ স্তব করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগংকারণায়

নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি।
স্বোত্র পাঠের পর আচার্যেরা প্রার্থনা করিতেছেন—
অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতিগময়।
ম্ত্যোমহিম্তং গময়। আবিরাবিশ্মএধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

স্তোন্ত্রাদি পাঠ শ্বনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন।

[অক্রোধপরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ—অহেতুককৃপাসিন্ধ্র]

উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের লর্চি মিণ্টান্ন আদি খাওয়াইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা অধিকাংশই নীচের প্রাণ্গনে ও

বারান্দায় বায়্বসেবন করিতেছেন।

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গ্হস্বামীরা আহতে সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত ব্যতিবাসত হইয়াছেন যে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)—কিরে, কেউ ডাকে না

যে রে!

রাখাল (সক্রোধে)—মহাশয়, চলে আস্বন—দক্ষিণেশ্বরে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আরে রোস্—গাড়ীভাড়া তিন টাকা দ্ব আনা কে দেবে!—রোক্—কর্লেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোক্! আর এত রাত্রে খাই কোথা!

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এক-কালে আহ্বান করা হইল। এই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বাসবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কণ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল।

স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরি-বেশন করিল—ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নুন টাক্না দিয়া লুচি খাইলেন ও কিঞ্ছি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর দয়াসিন্ধ্। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স তাহারা তাঁহার প্জা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরম্ভ হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে।

আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ভাড়া কে দিবে? গ্হস্বামীদের দেখ্তেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গলপ করিয়াছিলেন—

"গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে!—তারপর অনেক কন্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দ্ব আনা আর দিলে না! বলে, ঐতেই হবে।"

#### পঞ্চম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—শ্রীয়ন্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাণ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচেছদ

দক্ষিণেশ্বরম্লিদরে— ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দেবী প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন, ও চামর লইয়া কিয়ংক্ষণ ব্যজন করিতেছেন।

গ্রীষ্মকাল। আজ শ্রুবার জৈষ্ঠ শ্রুকা তৃতীয়া তিথি ৮ই জ্বন ১৮৮৩। গত মধ্গলবার অমাবস্যার কথা দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাট্বযো), তারক ঠাকুরের জন্য ফ্বল মিষ্টান্ন আদি লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ঃক্রম প্রায় পণ্ডাশ হইবে। পরম ভক্ত। ঈশ্বরের কথা হইলেই চক্ষ্ম জলে ভাসিয়া যায়! প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন,—তৎপরে কর্তাভজা, নবর্রাসক প্রভৃতি নানা সম্প্র-দায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় লইয়াছেন। রাজসরকারের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্-এর কর্ম করেন। তাঁহার বাটী কাঁচড়া-পাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে।

শ্রীয়্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বংসর হইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন
—িকছ্ব দিন পরে পত্নীবিয়োগ হইল। তাঁহার বাটী বারাসাত গ্রামে।
তাঁহার পিতা একজন উচ্চদরের সাধক—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকৈ অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার পিতা
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।

তারক রামের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করেন। তাঁহার ও নিত্য-গোপালের সংখ্য তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আইসেন। এখনও একটি অফিসে কর্ম করিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই উদাসভাব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহিগতি হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন রাম, মাণ্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

[শ্রীযাক তারকের প্রতি স্নেহ—কেদার ও কামিনী কাঞ্চন]

ঠাকুর তারককে চিব্নক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন। পা দ্ব-খানি বাড়াইয়া দিয়াছেন,—রাম ও কেদার নানা কুস্ম ও প্রুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপশ্ম বিভূষিত করিয়াছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ!

কেদারের নব রাসকের ভাব। শ্রীচরণের বৃদ্ধাণ্যান্থ ধারণ করিয়া আছেন। তাহা হইলে শক্তি সণ্ডার হইবে—এই ধারণা। ঠাকুর একট্ব প্রকৃতিস্থ হইয়া বালতেছেন—''মা, আণ্যাল ধরে আমার কি ক'রতে পারবে!'' কেদার বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবাবেশে)—কামিনীকাণ্ডনে মন টানে (তোমার)—মুখে বল্লে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই।

"এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—র পার খনি— সোনার খনি—হীরে মাণিক। একট্ব উদ্দীপন হ'য়েছে ব'লে মনে কোরো না যে সব হ'য়ে গেছে!"

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন,—''মা!

একে সরিয়ে দাও।"

কেদার শ্বুষ্ক কণ্ঠ, রামকে সভয়ে বলিতেছেন—''ঠাকুর একি বলিতেছেন!''

[অবতার ও পার্ষদ]

শ্রীয<sub>ুক্ত</sub> রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভাবে রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

''আমি অনেকদিন এখানে এসেছি!—তুই কবে এলি?

ঠাকুর কি ইণ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে **তিনি ঈশ্বরের অবতার—** আর রাখাল তাঁহার একজন পার্ষদ—অন্তর্গা?

### যষ্ঠ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাণ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে—ঠাকুর কি শ্রীগোরাংগ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে বহন্লোকসমাকীর্ণ রাজ-পথে সংকীর্তানের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ সোমবার, জৈষ্ঠ শনুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ১৮ই জন্ন ১৮৮৩।

সংকীত নমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন; কেহ কেহ ভাবিতেছে, শ্রীগোরাজা কি আবার প্রকট হইলেন। চতুর্দিকে হরিধর্নন সমন্দ্র কল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে প্রক্ষাব্দিউ ও হরির লাট পড়িতেছে।

নবন্দ্বীপ গোস্বামী প্রভু সংকীর্তান করিতে করিতে রাঘব-মন্দিরাভিম্বথে যাইড়েছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোথা হইতে তীরবেগে আসিয়া সংকীর্তান দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন!

এটি রাঘব পশ্ভিতের চি'ড়ার মহোৎসব। শ্রুপক্ষের ন্রয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। দাস রঘ্বনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব পশ্ভিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন। দাস রঘ্বনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, 'ওরে চোরা, তুই বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস্, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদ করিস্—আমরা কেউ জান্তে পারি না! আজ তোকে দশ্ভ দিব, তুই চি'ড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর্।'

ঠাকুর প্রতি বংসরই প্রায় আসেন, এখানে রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসিবার কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাণ্টারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামানন্তর উত্তরের বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলি-কাতা হইতে যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই গাড়ীতে রাখাল, মান্টার, রাম, ভবনাথ আরও দ্বেএকটি ভক্ত—তাহার মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন।

গাড়ী ম্যাগাজীন রোড দিয়া চানকের বড় রাস্তায় (ট্রাঙ্ক রোড্) গিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফণ্টি-নান্টী করিতে লাগিলেন।

[পেনেটী মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব]

পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে গাড়ী পেণিছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিয়া অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়ীতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুর্টিতেছেন! তাঁহারা অনেক খর্ণজিতে খর্ণজিতে দেখিলেন যে নবন্বীপ গোস্বামীর সংকীতনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবন্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি ষত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকের ভক্তেরা হরিধর্নি করিয়া তাঁহার চরণে প্রভ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠোল করিতেছেন!

ঠাকুর অন্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্য দশায় নাম

ধরিলেন—

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা দ্বভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দ্বভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কে'দে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
ঠাকুরের সংশা সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গোর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

নদে টলমল টলমল করে—গোর প্রেমের হিল্লোলে রে। সঙ্কীত নতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিম্থে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে 24

প্রণাম করিয়া, গুণ্গাকুলের বাব্বদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীর দিকে এই তরংগায়িত জনসংঘ অগ্রসর হইতেছে।

[১৮৮৩, ১৮ই জ্বন

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীতে সংকীতন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে—অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উ'কি মারিতেছে।

[শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আিগ্গনা মধ্যে নৃত্য]

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিদ্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পর্ভপ ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙ্গিনার ভিতর ম্হর্ম্হ্র হইতেছে। সেই ধর্নি রাজপথে পেণ্ডিয়ন সহস্র কণ্ঠে প্রতিধর্নি হইতে লাগিল। ভাগীরথীবক্ষেযে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ অবাক্ হইয়া এই সম্দ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধর্নি শর্নিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল।

পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারীগণ ভাবিতেছে, এই মহাপ্রর্বের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগোরাঙ্গের আবিভাব হইয়াছে। দ্বই একজন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগোরাঙ্গ।

ক্ষ্বদ্র আণ্গিনায় বহ্বলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তেরা অতি সন্তপ্রণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন।

[শ্রীমণি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষণ]

ঠাকুর ভক্তসংখ্য শ্রীয়ক্ত মণি সেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপ-বেশন করিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। তাঁহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন।

ঠাকুর একট্র বিশ্রাম করিলে পর মণি সেন ও তাঁহাদের গ্রন্থেব নবন্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাণ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবংসল—নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীয**়ক্ত নবন্দ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ** শ্রীগোরাঙগের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা

অপরাহ। রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নবন্বীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীযার মণি সেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়া দিতে চাহিলেন। ঠাকুর তখন বৈঠকখানায় একটি কোচে বিসয়া আছেন আর বলিতেছেন,— 'গাড়ীভাড়া ওরা (রাম প্রভৃতিরা) নেবে কেন? ওরা রোজগার করে।

এইবার ঠাকুর নবশ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে-ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবন্বীপের প্রতি)—ভদ্তি পাকলে ভাব;—তার পর মহাভাব—তার পর প্রেম;—তার পর বস্তু লাভ (ঈশ্বরলাভ)।

''গোরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম।

''এই প্রেম হলে জগং ত ভুল হ'য়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়! গোরাঙ্গের এই প্রেম হ'য়েছিল। সম্দুদ্র দেখে যম্বনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়্লো।

"জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যন্ত। আর

গোরাঙগের তিনটি অবস্থা হত। কেমন?"

নবন্বীপ—আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অন্ধ্বাহ্যদশা আর বাহ্যদশা। শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্দশায় তিনি সমাধিদ্থ থাকতেন। অন্ধ্বাহ্য-দশায় কেবল নৃত্য কর্তে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীত্নি ক'রতেন।

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সংগ্যে আলাপ করিয়া দিলেন। ছেলেটি যুবা পুরুষ—শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে

প্রণাম করিলেন।

নবন্বীপ—ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই যেত না। মোক্ষম্লের ছাপালেন, তাই তব্ব লোকে পড়্ছে। [পাণ্ডিত্য ও শাদ্র—শাদ্রের সার জেনে নিতে হয়] শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশী শাদ্র পড়াতে আরও হানি হয়। ''শাদ্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রন্থের কি দরকার।

''সার টুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য!

"আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার, দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।"

নবন্বীপ—'ত্যাগী' ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তা'হলেও সেই মানে। তগ্ধাতু ঘঞ্=তাগ;—তার উত্তর ইন্ প্রত্যয়—তাগী। 'ত্যাগী' মানেও যা 'তাগী' মানেও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর।

নবদ্বীপ—ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে,— তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তা হ'লে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

"তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমার দিয়েছেন যে তোমার সংসারের কাজই করতে হবে।

'শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বলেছিলেন—তুমি 'য্দ্ধ কর্বে না, কি ব'লছো?—তুমি ইচ্ছা কর্লেই যুদ্ধ থেকে নিব্ত হ'তে পার্বে না। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।''

[সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ—গোস্বামীর যোগ ও ভোগ]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্বনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির।—চক্ষ্ম পলকশ্না। নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে,— ব্রঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার প্রত্ত ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। কিণ্ডিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবন্বীপকে বলিতেছেন—

''যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দ্বইই আছে।

''এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর
তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্থ আমি চাই না,—আমি তোমায়
চাই।

''তিনি তো সর্ব ভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে? যে তাঁতে থাকে—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে।''

ঠাকুর এইবার সহজাবদ্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবন্বীপকে বালতেছেন—

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?"

শ্রীয়্ত্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন
—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—
''আমার টাকা নিতে নাই'। মণি সেন তথাপি ছাড়েন না।

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গ্রহ্রর দিব্য। মণি সেন আবার দিতে আসিলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য ইইয়া মান্টারকে বলিতেছেন—'কেমন গো নেবো?' মান্টার ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞা না—কোন মতেই নেবেন লা।'

শ্রীয<sup>ুক্ত</sup> মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা দিলেন।

শ্রীর্মকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—আমি গ্রুর্র দিব্য দিয়েছি।— আমি এখন খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন ব্রুব্গ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ গাড়ীতে আরোহণ করিলেন— দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন।

[নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর মান্টারকে অনেক দিন হইল বলিতেছেন—এক সঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুর বাড়ীর ঝিল দর্শন করিবেন—নিরাকার ধ্যান কির্পে আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য।

ঠাকুরের খুব সার্দ হইয়াছে। তথাপি ভক্ত সংগ্রে ঠাকুরবাড়ী

দেখিবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীগোরাঙ্গের সেবা আছে। সন্ধ্যার এখনও একট্র দেরী আছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীগোরাজ বিগ্রহের সম্মুথে ভূমিষ্ঠ

হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ীর প্রবাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মংস্য দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগর্মলর হিংসা করে না, মর্ড় ইত্যাদি খাবার জিনিস কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে—তারপর নির্ভায়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাণ্টারকে বলিতেছেন—''এই দ্যাখো কেমন মাছগর্লা। এইর্প চিদানন্দ সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা।''

#### সপ্তম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে গ্রব্র্পী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্গসংগ্র

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রহ্নাদচরিত্র শ্রবণ ও ভাবাবেশ—যোষিৎসংগ নিন্দা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া প্রহ্নাদচরিত্র শর্নিতেছেন। বেলা ৮টা হইবে। শ্রীযুক্ত রামলাল ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহ্নাদচরিত্র পড়িতেছেন।

আজ শনিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা প্রতিপদ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। মণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংখ্য তাঁহার পদছায়ায় বাস করিতেছেন;—তিনি ঠাকুরের কাছে বাসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শ্রনিতেছেন। ঘরে শ্রীষ্কু রাখাল, লাট্র, হরীশ; কেহ বাসিয়া শ্রনিতেছেন,—কেহ বাতায়াত করিতেছেন। হাজরা বারান্দায় আছে।

ঠাকুর প্রহ্মাদচরিত্র কথা শর্নিতে শর্নিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। যখন হিরণ্যকশিপ্র বধ হইল, ন্সিংহের র্দ্র মর্তি দেখিয়া ও সিংহনাদ শর্নিয়া রক্ষাদি দেবতারা প্রলয়াশঙ্কায় প্রহ্মাদকেই ন্সিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্মাদ বালকের ন্যায় দতব করিতেছেন। ভক্তবংসল দেনহে প্রহ্মাদের গা চাটিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বিলতেছেন, 'আহা! আহা! ভক্তের উপর কি ভালবাসা! বলিতে বিলতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইল! দ্পন্দহীন,—চক্ষের কোণে প্রেমাগ্র্য!

ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া বসিয়াছেন। মণি মেজের উপর তাঁহার পাদম্লে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সংগ্র কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রী-সংগ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লঙ্জা হয় না। ছেলে হ'য়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ ঘৃণা করে না।-পশ্বদের মত ব্যবহার! নাল, রক্ত, মল, মত্রে এ স্ব

8थ-0

[১৮৮৩, ১৫ই ডিসেম্বর

ঘ্ণা করে না! যে ভগবানের পাদ-পদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাস্বন্দরী রমণী চিতার ভজ্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাক্বে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শেলজ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না!

[ঠাকুরের গ্রেমানন্দ ও মা কালীর প্রজা]

মণি তিরস্কৃত ইইয়া চুপ্ করিয়া হে'ট মুখ হইয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—তাঁহার প্রেমের এক বিন্দ্র যদি কেউ পায় কামিনীকাণ্ডন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা পৈলে চিটে গ্রুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা ক'রলে, তাঁর নাম গ্রুণ সর্বদা কীর্তন ক'রলে—তাঁর উপর সেই ভাল-বাসা ব্রমে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন—

স্বরধনীর তীরে হরি বলে কে, ব্রিঝ প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। (নিতাই নৈলে প্রাণ জ্বড়াবে কিসে)।

প্রায় ১০টা বাজে। শ্রীযুক্ত রামলাল কালীঘরে মা কালীর নিত্য প্রজা সাধ্য করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্য কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সধ্যে আছেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুই একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার গাইতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন—

ভবদারা ভয়হরা নাম শ্বনেছি তোমার। তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা।

[৩য় ভাগ, ৪থ খণ্ড—২য় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁর ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়াছেন। বেলা ১০টা হইবে। এখনও ঠাকুরের ভোগ ও ভোগারতি হয় নাই। মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাখন ও ফল মূল হইতে কিছ্ম লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছ্ম কিছ্ম পাইয়াছেন। ঠাকুরের কাছে বাসিয়া রাখাল Smiles' Self-Help পড়িতেছেন,
—Lord Erskineএর বিষয়।

[নিষ্কাম কর্ম-পর্ণ জ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ওতে কি বলুছে?

মাণ্টার—সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করতেন,—এই কথা বলুছে। নিজ্কাম কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে ত বেশ! কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—একখানাও প্রতক সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব—তাঁর সব মুখে।

''বইয়ে—শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধ্ব চিনি-ট্রুকু ল'য়ে বালি ত্যাগ করে। সাধ্ব সার গ্রহণ করে।''

শ্বকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইণ্গিত করিয়া ব্বঝাইতেছেন?

বৈষ্ণবচরণ কীর্তনীয়া আসিয়াছেন। তিনি স্ববোলমিলন কীর্তন শ্রনাইলেন।

কিরংক্ষণ পরে শ্রীয<sub>্</sub>ত রামলাল থালার করিয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিলেন। সেবার পর—ঠাকুর কিণ্ডিং বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন। কয়েক মাস হইল তিনি কামারপর্কুরে শত্তাগমন করিয়াছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরাখাল, লাট্য জনাইয়ের মুখ্যুয্যে প্রভৃতি ভক্তসংগ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সংখ্য পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া আছেন।
সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুই,
গোলাপ, কৃষ্ণচ্ডা প্রভৃতি নানাকুস্মুমবিভূষিত প্রভপবৃক্ষ। বেলা
১০টা হইবে।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩
খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন—
তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখীর মত॥
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি।

[রামচিন্তা—সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা]

মায়াতে মোহিত হ'য়ে বংসহারা গাভীর মত॥

''কেন? পিঞ্জরের পাখীর মত হ'য়ে যাব কেন? হ্যাক্! থ্ব !''
কথা কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট—শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে
ধারা! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা সীতার মত ক'রে দাও—
একেবারে সব ভূল—দেহ ভূল, যোনি, হাত, পা, স্তন—কোনো দিকেই
হ্নুশ নাই। কেবল এক চিন্তা—'কোথায় রাম!'

কির্প ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটি শিখাইবার জন্যই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল? সীতা রামময়জীবিতা,— রামচিন্তা ক'রে উন্মাদিনী—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংখ্য সেই ঘরে বাসিয়া আছেন। জনায়ের মুখ্বয়েবাব্ব একজন আসিয়াছেন—তিনি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি। তাঁহার সংখ্য একটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধ্ব। মণি, রাখাল, লাট্ব, হরীশ, যোগীন প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধর্রীদের ছেলে। তিনি আজ-

কাল প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া যান। যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই।

ম্খ্যো (প্রণামানন্তর)—আপনাকে দর্শন ক'রে বড় আনন্দ হোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি সকলের ভিতরই আছেন; সকলের ভিতর সেই সোনা, কোনো খানে বেশী প্রকাশ। সংসারে সোনা অনেক মাটি চাপা। মুখুযো (সহাস্যে)—মহাশয়, ঐহিক পার্রাহ্রক কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধনের সময় 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ ক'রতে হয়।

তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।

''যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবিত হ'য়ে বিশষ্ঠ-দেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বিশষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে ,গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হ'য়ে বসে আছেন— অন্তরে তীর বৈরাগ্য। বিশষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঞ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ ক'রে রহিলেন।

''যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখম। তখন ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। অনেক কন্টে মাখম তুললে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হোলে);—তখন দেখছো যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে, —যেখানে মাখম সেইখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাক্লেই—

জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-ও আছে।

[ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায়]

''ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে), কিন্তু ব্রহ্ম কি,—কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিদ্যাসাগরকে বলে-ছিলাম—বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী।

"বিষয় ব্রদ্ধির লেশ থাক্লে এই রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাক্বে না. তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী

বল্লেন, 'বাবা, ব্ৰহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হ'লে সাধ্সক্ষ কর'।''

ঠাকুর কি বল্ছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনীকাণ্ডন নিয়ে থাকে তা হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?

#### [যোগদ্রুট—ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখ্নুয্যেকে সন্বোধন ক'রে বলছেন—''তোমা-দের ধন ঐশ্বর্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খ্রুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগদ্রুট তারাই ভক্ত হ'য়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

মুখ্রয়ে (বন্ধ্র প্রতি, সহাস্যে)—শার্চীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-দ্রুষ্টোহভিজায়তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি মনে ক'রলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখ্তে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়—

মুখ্নুয্যে (সহাস্যে)—তাঁর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর কি কিছু অভাব আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাতেই বা দোষ কি ? জল স্থির থাকলেও জল,—তরংগ হ'লেও জল।

#### [জীব জগণ কি মিথ্যা?]

''সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাক্লেও সাপ,—আবার তির্যক্রতি হয়ে এ'কে বেংকে চল্লেও সাপ।

''বাব্ব যথন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ ক'রছে তখনও সেই ব্যক্তি।

''জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে—তা'হলে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বীচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

''ব্রহ্ম নিলিপ্ত। বায়নতে সন্গল্ধ দন্গল্ধ পাওয়া যায়, কিল্তু বায়ন্ নিলিপ্ত। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ—গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।

"কামিনীকাণ্ডনই মায়া। মন থেকে ঐ দর্টি গেলেই যোগ। আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুর্চ—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুর্ভচে যদি মাটি মাথা থাকে চুম্বক টানে না,—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী কাণ্ডন মাটি পরিষ্কার ক'রতে হয়।"

মুখুযো—কিরুপে পরিকার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগ্লে ধ্বয়ে ধ্বয়ে যাবে। যখন খ্ব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে।—যোগ তবেই হবে।

ম,খুযো—আহা কি কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়—সমাধি হয়। যোগে সিন্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুশ্ভক আপনি হয়; তারপর সমাধি।

''আর এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষর্পে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বৃদ্ধি জল। এই জলে সেই সচিদানন্দ স্বের প্রতিবিন্দ্র পড়ে। সেই প্রতিবিন্দ্র স্বের ধ্যান করতে করতে সত্য সূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

[সাধ্র সংগ কর ও আমমোন্ডারি (বকলমা) দাও]

"কিল্ডু সংসারী লোকের সর্বদাই সাধ্যসংগ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ, রোগ লেগেই আছে—কামিনী কাণ্ডনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।"

ম্ব্যু—আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে আমমোন্তারি (বকলমা) দাও—যা হয় তিনি কর্ন। তুমি বিড়ালছানার মত কেবল তাঁকে ডাকো—ব্যাকুল হয়ে। তার মা যেখানে তাকে রাখে—সে কিছ্ম জানে না;—কখনও বিছানার উপর রাখছে,—কখনও হে শালে।

[প্রবর্তক শাস্ত্র পড়ে—সাধনার পর তবে দর্শন]

ম্খ্বযো—গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল। শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্বধ্ব পড়লে শ্বনলে কি হবে? কেউ দ্বধ শ্বনেছে, কেউ দ্বধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শনি করা যায়—আবার তাঁর সংগ্রে আলাপ করা যায়।

"প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে, শ্বনে। তারপর সাধক,—তাঁকে 
ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গ্র্ণ কীর্তন করছে। তার পর সিন্ধ—
তাঁকে বোধে বোধ করছে, দর্শন করছে। তার পর সিন্ধের সিন্ধ;
যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধ্বর ভাব।

মণি, রাখাল, যোগীন, লাট্র প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবদ্বলভি তত্ত্বকথা অবাক হইয়া শ্বনিতেছেন।

এইবার মুখ্বযোরা বিদায় লইবেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরও যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ্বয়ে (সহাস্যে)—আপনার আবার উঠা বসা।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? দিথর হলেও জল,—আর হেললে দুল্লেও জল। ঝড়ের এুটো পাতা— -হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়। আমি যক্ত তিনি যক্ত্রী।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃঞ্বের দর্শনি ও বেদান্ত সম্বন্ধে গ্রহ্য ব্যাখ্যা
[অদৈবতবাদ ও বিশিষ্টাদৈবতবাদ—জগৎ কি মিথ্যা?]

Identity of the Undifferentiated and Differentiated জনাইয়ের মুখুযোরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদান্ত-দর্শন মতে 'সব স্বপ্নবং'। তবে জীব, জগং, আমি এ সব—িক মিথ্যা?

মণি একট্ব একট্ব বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফর্ট প্রতিধর্বনি কান্ট্, হেগেল প্রভৃতি জার্মান পশ্ডিতদের বিচার একট্ব পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বর্বল মান্বের ন্যায় বিচার করেন নাই,—জগন্মাতা তাঁহাকে সমস্ত দশনি \* করাইরাছেন। মণি তাই ভাবছেন।

কিরংক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারান্দার কথা কহিতেছেন। সম্মনুখে গণ্গা—কুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। শীতকাল—স্বাদেব এখনও দেখা যাইতেছে, দক্ষিণপশ্চিম কোণে। যাঁহার জীবন বেদময়—যাঁহার শ্রীমনুখিনঃস্ত বাক্য বেদান্তবাক্য—যাঁহার শ্রীমনুখ দিয়া শ্রীভগবান কথা কন—যাঁহার কথাম্ত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্রীভাগবত গ্রন্থকার ধারণ করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধন্ব প্ররুষ গ্রন্থক্র ধারণ করিয়া কথা কহিতেছেন।

মণি—জগৎ কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মিথ্যা কেন? ও সব বিচারের কথা।

"প্রথমটা, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ব নন, হয়ে যায়;—'এ সব স্বস্নবং' হয়ে যায়। তারপর অন্বলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়।

''তুমি সি'ড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠ্লে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ সি'ড়িও আছে। যার উ'চু বোধ আছে, তার নীচু বোধও আছে।

''আবার ছাদে উঠে দেখলে—যে জিনিসে ছাদ তৈয়ের হয়েছে— ইট, চূণ, স্বরকি—সেই জিনিসেই সি'ড়ি তৈয়ের হয়েছে।

''আর যেমন বেলের কথা বলেছি।

''যার অটল আছে তার টলও আছে।

"আমি যাবার নয়। 'আমি ঘট' যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।—শুধু বিচারে হয় না।

''শিবের দুই অবস্থা। যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন

<sup>\*</sup>Revelation; Transcendental Perception: God-vision.



—তখন আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন— একট্ব 'আমি' থাকে—তখন 'রাম' 'রাম' করে নৃত্য করেন!"

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন?

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভক্তেরাও নির্জানে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে মা কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দির-শীর্ষ, চতুর্দিকের তর্মলতা মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথীবক্ষে পড়িয়া অপর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিসয়া। মন্দি মেজেতে বিসয়া আছেন। মন্দি বৈকালে বেদান্ত সন্বন্ধে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই কহিতেছেন।

[সব চিন্ময় দর্শন-মথ্যরকে খাজাঞ্জির পত্র লেখা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

"আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিল্ময়!—প্রতিমা চিল্ময়!—বেদী চিল্ময়!—কোশা কুশী চিল্ময়!—চোকাট চিল্ময়!—মার্বেলের পাথর—সব চিল্ময়!

''ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচিদানন্দ রসে।

''কালীঘরের সম্মুখে একজন দ্বুষ্ট লোককে দেখলাম;—িকিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জবলজবল করছে দেখলাম!

"তাইত বিড়ালকে ভোগের ল্ব্রিচ খাইরেছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্জি সেজোবাব্বকে চিঠি লিখলে যে ভট্চার্জি মহাশয় ভোগের ল্ব্রিচ বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজোবাব্ব আমার অবস্থা ব্বথতো। পত্রের উত্তরে লিখলে, 'উনি যা

করেন তাতে কোন কথা বোলো না।'

''তাঁকে লাভ কর্লে এইগ্র্লি ঠিক দেখা যায় তিনিই জীব, জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন।

''তবে যদি তিনি 'আমি' একেবারে পর্ছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন—

'তথন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই ব্ৰুঝবে।'

''সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।

''বিচার করে একরকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম দেখা যায়।''

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন—উপায় প্রেম

পর্রাদন সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাকুর সেই ঘরে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাট্ব প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন। মণি মেজেতে র্রাসয়া আছেন। শ্রীষর্ক্ত মধ্ব ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন। মধ্ব ডাক্তার প্রবাণ—ঠাকুরের অসব্থ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন। বড় র্রাসক লোক।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কথাটা এই—সাচ্চদানন্দে প্রেম। [ঠাকুরের সীভাম,িতি দর্শন—গৌরী পণ্ডিতের কথা]

''কির্প প্রেম? ঈশ্বরকে কির্প ভালবাসতে হবে? গোরী বল্তো রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়়—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইর্প তপস্যা ক'রতে হয়; পর্র্যকে জান্তে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় ক'রতে হয়—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব। ''আমি সীতাম্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন ভূষণ কিছ্নতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না!''

মণি—আজ্ঞা হাঁ,—যেন পাৰ্গালনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—উন্মাদিনী !—ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।

''কামিনীকাণ্ডনে মন থাক্লে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,—
তাতে কি স্ব্থ! ঈশ্বরদর্শনি হলে রমণ-স্বথের কোটীগ্র্ণ আনন্দ হয়।
গোরী বল্ত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমক্প পর্যন্ত—
মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ-স্বথ্ বোধ হয়।

[গ্রুরু পূর্ণ জ্ঞানী হবেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক্তে হয়। গ্রুর্র মুখে শ্রুনে নিতে হয়—কি কর্লে তাঁকে পাওয়া যায়।

''গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হ'লে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

"পূর্ণ জ্ঞান হ'লে বাসনা যায়,—পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। দত্তান্ত্রেয় আর জড়ভরত—এদের বালকের স্বভাব হ'য়েছিল।" মণি—আজ্ঞে, এদের খপর আছে;—আরও এদের মত কত জ্ঞানী

লোক হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ! জ্ঞানীর সব বাসনা যায়,—যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছঃলে তরবার সোনা হ'য়ে যায়,—তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইর্প জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কেবল ভগ্গীট্বকু থাকে। নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

মণি—আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিল গ্রণের অতীত হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গ্রণেরই বশ নন। এরা তিনজণেই ডাকাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐগর্বল ধারণা করা চাই।

মণি—পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন-চার জনের বেশী

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধ্ব সন্ন্যাসী দেখা যায়। মণি—আজ্ঞা, সে সন্ন্যাসী আমিও হ'তে পারি!

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দ্রুটে দেখিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—িক সব ছেড়ে?

মণি—মায়া না গেলে কি হবে? মায়াকে যদি জয় না কর্তে পারে শুধু সন্ন্যাসী হ'য়ে কি হবে?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন।

[বিগ্ৰুণাতীত ভক্ত যেমন বালক]

মণি—আজ্ঞা, ত্রিগ্রণাতীত ভক্তি কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ভক্তি হ'লে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ ভক্তি কম লোকের হয়।

ডাক্তার মধ্য (সহাস্যে)—ত্তিগন্ণাতীত ভক্তি—অর্থাৎ ভক্ত কোন গন্থের বশীভূত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ইয়া! যেমন পাঁচ বছরের বালক—কোন

গুলের বশ নয়।

মধ্যাহে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একট্র বিশ্রাম করিতেছেন।
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন
গ্রহণ করিলেন। মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া
মণি মল্লিকের সংগ্যে মাঝে একটি একটি কথা কহিতেছেন।

মণি মল্লিক—আপনি কেশ্ব সেনকে দেখ্তে গিছ্লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ—এখন কেমন আছেন?

মণি মল্লিক—কিছ্ৰ সারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম বড় রাজসিক,—অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,—

তারপর দেখা হল।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।
[শ্রীমুখ-কথিত চরিতাম্ত—ঠাকুর 'রাম রাম' করিয়া পাগল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আমি 'রাম' 'রাম' করে পাগল হ'য়েছিলাম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম। তাকে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ [১৮৮৩,১৯শে ডিসেম্বর

নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম। যেখানে যাবো,—সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা রামলালা' করে পাগল হয়ে গেলাম।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিল্বমূলে ও পঞ্বটীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্বব্দের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

আজ ব্বধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি। বিল্বতল ঠাকুরের সাধন ভূমি। অতি নির্জন স্থান। উত্তরে বার্দ খানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউগাছগর্বল সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে; পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পণ্ডবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দিকে এত গাছপালা, দেবালয়গর্বল দেখা যাইতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ না ক'রলে কিন্তু

श्द ना।

মণি—কেন? বশিষ্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—'রাম, সংসার যদি ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হ'লে সংসার ত্যাগ করো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)—সে রাবণবধের জন্য!—তাই রাম

সংসারে রইলেন—বিবাহ করলেন।

মণি নির্বাক হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পণ্ডবটী অভিমুখে গমন করিলেন।

['নিরাকার সাধন বড় কঠিন']

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন। विना थाय ५० हो रहेन।

মণি—আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হবে না কেন? ও পথ বড় কঠিন \*। আগেকার খাষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধ ক'রত,—ব্রহ্ম কি বস্তু অন্বভব ক'রত। খাষিদের খাট্বনি কত ছিল।—নিজেদের কুটীর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে যেত,—সমস্ত দিন তপস্যা ক'রে, সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো। তার পর এসে একট্ব ফলম্বল খেতো।

"এ সাধনে একেবারে বিষয় বৃদ্ধির লেশ মাত্র থাক্লে হবে না। রুপ, রস, গন্ধ, দপ্র্শ এ সব বিষয় মনে আদপ্তে থাক্বে না। তবে শৃদ্ধ মন হবে। সেই শৃদ্ধ মনও যা শৃদ্ধ আত্মাও তা। মনেতে কামিনীকাণ্ডন একেবারে থাকবে না—

''তখন আর একটি অবস্থা হয়। 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা' আমি না হ'লে চলবে না এর্প জ্ঞান থাক্বে না—স্বথে দ্বঃখে।

"একটি মঠের সাধ্বকে দ্বুষ্ট লোকে মেরেছিল, সে অজ্ঞান হ'য়ে গিছলো। চৈতন্য হ'লে যখন জিজ্ঞাসা ক'রলে কে তোমাকে দ্বুধ খাওয়াচ্ছে? সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দ্বুধ খাওয়াচ্ছেন।

মণি—আজ্ঞা হাঁ, জানি।

[স্থিত সমাধি ও উন্মনা সমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ—না শ্ব্ধ্ব জানলে হবে না;—ধারণা করা চাই। ''বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিন্থ হ'তে দেয় না।

''একেবারে বিষয়ব্দিধ ত্যাগ হ'লে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভব্তি ভক্ত নিয়ে একট্ব থাকবার বাসনা আছে। তাই একট্ব দেহের উপরেও মন আছে।

''আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

ক্রেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তা সন্তচেতসাম্।
 অব্যক্তা হি গতি দুর্বঃখং দেহবিশ্ভরবাপাতে॥ (গীতা)

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

"ও দেশে দেয়ালের ভিতর গতে নেউল থাকে। গতে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেংধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গতের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেণ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়-চিন্তা এমনি—যোগীকে যোগদ্রুণ্ট করে।

''বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হ'তে পারে। স্বোদিয়ে পদ্ম ফোটে, কিল্তু স্ব মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হ'য়ে যায়। বিষয় মেঘ।''

মণি—সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দ্বই কি হয় না?
শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তি নিয়ে থাকলে দ্বই-ই হয়। দরকার হয়, তিনিই
ব্রহ্মজ্ঞান দেন। খ্বব উচ্চু ঘর হ'লে একাধারে দ্বই-ই হতে পারে।

## অফ্টম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গ্রুর্র্পী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে—ঈশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের প্রমহংস অবস্থা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপ্রের্বের বারান্দায় রাখাল, লাট্র, মণি, হরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণানবমী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

মণির গ্রর্গুহে বাসের আজ দশম দিবস।

শ্রীয়্ত্ত মনোমোহন কোন্নগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ংক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন। হাজরাও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান শ্বনাইতেছেন। বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন,—

শ্রীগোরাজা স্বন্দর নব-নটবর তপতকাণ্ডন কায়।
ক'রে স্বর্প বিভিন্ন, ল্বকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়;—
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়॥
নীলাজ হেমাজে করিয়ে আবৃত, হ্যাদিনীর প্রাও দেহভেদগত;
অধির্ত্মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে,

প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যায়॥
নবীন সন্ন্যাসী, স্বতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতিভেদ তায়;
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকাব গোরের পায়।
পরের গানটি মানস-প্রজা সম্বন্ধে।

8थ-8

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—এ গান (মানস প্র্জা) কি এক রক্ম লাগল।

হাজরা—এ সাধকের নয়,—জ্ঞান দীপ, জ্ঞান প্রতিমা!
[পণ্ডবটীতে তোতাপ্রবীর ক্রন্দন—পদ্মলোচনের ক্রন্দন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কেমন বোধ হলো!

"আগেকার সব গান ঠিক ঠিক। পঞ্চবটীতে, ন্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম,—'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' আর একটা গান—'দোষ কার্ননয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

''ন্যাংটা অতো জ্ঞানী,—মানে না ব্ৰুঝেই কাঁদ্তে লাগলো।

''এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা—

''ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি!

''পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শ্বনে কাঁদ্তে লাগলো। দ্যাখো, অত বড় পশ্ডিত!''

[ God-vision—One and Many ; Unity in Diversity. ] (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টানৈতবাদ)

আহারের পর ঠাকুর একট্ব বিশ্রাম করিয়াছেন। মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। নহবতের রস্বনচোকি বাজনা শ্বনিতে শ্বনিতে ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন।

শ্রবণের পর মণিকে ব্ঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগং হ'য়ে আছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—কেউ বল্লে, অম্বক স্থানে হরিনাম নাই।
বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব \* হ'য়ে আছেন। যেন অসংখ্য
জলের—ভুড়ভুড়ি—জলের বিশ্ব! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বিড়ি!

''ও দেশ থেকে বর্ণ্ধমানে আস্তে আস্তে দোড়ে একবার মাঠের

সর্বভৃতস্থমাত্মানং সর্বভৃতানি চাত্মনি।
 ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন॥
 গীতা।

পানে গেলাম,—বাল দেখি, এখানে জীবরা কেমন ক'রে খায়, থাকে!— গিয়ে দেখি মাঠে পীপ্ড়ে চলছে! সব স্থানই চৈতন্যময়!

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেজেতে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা ফ্লে—পাপ্ডি থাক্ থাক্ † তাও দেখছি!— ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব!

এই সকল ঈশ্বরীয় র্প-দর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিদ্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, আমি হয়েছি! আমি এসেছি!

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত স্থির! অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাহিরের একট্র হুঃশ আসিতেছে।

এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

> [ক্ষোভ বাসনা গেলেই পরমহংস অবস্থা—সাধনকালে বটতলায় পরমহংস দর্শন-কথা]

অশ্ভুতদর্শনের পর চক্ষ্ম হইতে যেরপে আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয়, সেইরপে ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল। মুথে হাস্য। শ্ন্য দ্বিট। ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন।—

"বটতলার পরমহংস দেখ্লাম—এই রকম হেসে চল্ছিল!—

সেই न्दर्भ कि आभात रन।

এইর্প পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন,—'যাক্ আমি জান্তেও চাই না!—মা তোমার পাদপদেম যেন শ্বন্ধা ভক্তি থাকে!'

(মণির প্রতি)—ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!

আবার মাকে বলিতেছেন—'মা! প্জা উঠিয়েছ;—সব বাসনা যেন যায় না! মা পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা,—আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে!'

<sup>†</sup> আত্মনি চৈবম্ বিচিত্রাশ্চহি। বেদাশ্তস্ত্র—২৮—১, ২

ঠাকুর এর পে স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন,—যে পাষাণ পর্যক্ত বিগলিত হইরা যায়। আবার মাকে বলিতেছেন,—'মা! শৃ,ধ্যু অন্ধৈত জ্ঞান! হ্যাক থা !! যতক্ষণ 'আমি' রেখেছ ততক্ষণ তুমি! প্রমহংস তো বালক, বালকের মা চাই না?

মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই দেবদর্লভ অবস্থা দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধর। তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য— তাঁহারই চৈতন্যের জন্য—আর জীবশিক্ষার জন্য গ্রের্র্পী ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমহংস অবস্থা।

মণি আরও ভাবিতেছেন—'ঠাকুর বলেন, অন্বৈত—চৈতন্য— নিত্যানন্দ। অন্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,—তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শ্বধ্ব অন্বৈতজ্ঞান নয়,—নিত্যানন্দের অবস্থা! জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর,—মাতোয়ারা!'

হাজুরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া মাঝে

মাঝে বলিতে লাগিলেন—'ধন্য! ধন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন—''তোমার বিশ্বাস কই? তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে—লীলা পোণ্টাই জন্য।''

বৈকাল হইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে নির্জানে বেড়াইতেছেন।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভ্যুত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছিল ঠাকুর কেন বাললেন, 'ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা'। এই গ্রুর্বুর্পী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে? স্বয়ং ভগবান্ কি আমাদের জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—না হ'লে জড়সমাধি (নিবিকিল্প সমাধি) হ'তে নেমে আসতে পারে না ।

## দ্বিতীয় পরিক্ছেদ

া,হ্য কথা

আহ্বস্থাম্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়্ধেব ব্রবীষি মে॥ গীতা।
পর্রাদন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা
কহিতেছেন। বেলা আটটা হইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী
তিমি। ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীন্টাব্দ। আজ মণির প্রভুস্থের
একাদশ দিবস।

শীতকাল। স্থাদেব প্রাকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গণ্গা বহিয়া যাইতেছেন। এখন উত্তরবাহিনী—সংগ্রে জায়ার আসিয়াছে। চতুদিকে বৃক্ষলতা। অনতিদ্রের সাধনার স্থান সেই বিল্বতর্মলে দেখা যাইতেছে। ঠাকুর প্রাস্য হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাস্য হইয়া বিনীতভাবে শ্রনিতেছেন। ঠাকুরের ডান দিকে পগুবটী ও হাঁসপ্রকুর। শীতকাল, স্র্যোদয়ে জগং যেন হাসিতেছে। ঠাকুর রক্ষজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

[তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।

''ন্যাংটা উপদেশ দিত,—সচিদানন্দ ব্রহ্ম কির্পে। যেমন অনন্ত সাগর—উদ্ধে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ—সলিল। জল স্থির।—কার্য হলে তরঙ্গ। স্থিতি স্থিতি প্রলয়—কার্য।

''আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন

কপ্রে জ্বালালে প্রড়ে যায়, একট্র ছাইও থাকে না।

"ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। ল্বনের প্রতুল সম্দু মাপতে গিছ্লো। এসে আর খবর দিলে না। সম্বুদ্রতেই গলে গেল।

''ঋষিরা রামকে বলেছিলেন,—'রাম ভরণ্বাজাদি তোমাকে অবতার বল্তে পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শব্দরক্ষের উপাসনা করি। আমরা মান্ত্রর্প চাই না।' রাম একট্ব হেসে প্রসন্ন হয়ে, তাদের প্জা গ্রহণ ক'রে চলে গেলেন। [নিত্য, লীলা দ্বইই সত্য]

''কিন্তু যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সি'ড়। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীলা কির্পে জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হ্নড় হ্নড় ক'রে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আস্ছে। কেবল ভরন্বাজাদি বার জন খ্যি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।''

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? শ্রীম্খ-কথিত চরিতাম্ত—ক্ষ্বিদ-রামের গ্রাধামে স্বশ্ন—ঠাকুরকে হৃদয়ের মার প্জা—ঠাকুরের মধ্যে মথ্বরের ঈশ্বরী দর্শনি—ফ্বল্বই শ্যামবাজারে শ্রীগোরাঙ্গের আবেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা

দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কির্পে বোধ হয়?

''আমার বাবা গয়াতে গিছ লেন। সেখানে রঘ্বীর স্বপন দিলেন; আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা ক'রবো! রঘ্বীর বল্লেন—তা হয়ে যাবে।

''দিদি—হৃদের মা—আমার পা প্জা ক'রতো ফ্ল চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

''সেজো বাব্ব বল্লে, তোমার ভিতরে আর কিছ্ব নাই,—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল খোল মান্ন,—যেমন বাহিরে কুমড়ার আকার কিন্তু ভিতরের শাঁস বীচি কিছ্বই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে।

''আগে থাক্তে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পণ্ডবটীতলায়) গোরাঙগের সঙ্কীত নের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম:—আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।

"গোরাজ্যের ভাব জান্তে চেয়েছিলাম। ও দেশে—শ্যামবাজারে
—দেখালে। গাছে পাঁচীলে লোক,—রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক!

সাত দিন হাগ্বার জো ছিল না। তখন বল্লাম, মা আর কাজ নাই? তাই এখন শান্ত।

''আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই—তা হ'লে তোমরা

আর সহজে আমার কাছে আস্বে কেন?

"তোমায় চিনিছি—তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শ্রনে। তুমি আপনার জন—এক সন্তা—যেমন পিতা আর প্রে। এখানে সব আস্ছে—যেন কল্মির দল,—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল হরীশ টরীশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ—তা কি আলাদা বাসা হবে?

''যতাদন এখানে আস নাই, ততাদন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে

চিন্তে পার্বে। তিনি গ্রের্পে এসে জানিয়ে দেন।

[তোতাপ্রবীর উপদেশ—গ্রর্র্পী ভগবান্ স্বস্বর্পকে জানিয়ে দেন]

"ন্যাংটা বাঘ আর ছাগলের গলপ বলেছিল! একটা বাঘিনী ছাগ-লের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দ্রে থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটা ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দ্বধ খায়,—তার পর একট্ব বড় হ'লে ঘাস খেতে আরম্ভ ক'র্লে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খ্ব বড় হোলো—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায়!

"একদিন একটা ভরঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ কর্লে। সে অবাক হ'য়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল, —ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দোড়ে পালালো! তখন ছাগলদের কিছু না ব'লে ঐ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা ক'রতে লাগলো! আর পালাবার চেণ্টা ক'রতে লাগলো। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বল্লে, 'এই জলের ভিতর তোর মৃখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাড়ির মত মৃখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার ম্থে একট্র মাংস গ্র্কে দিলে। প্রথমে, সে কোন মতে খেতে চায় না;—তারপর একট্র আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বল্লে, 'তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক্ তোকে!' তখন সে লজ্জিত হলো।

"ঘাস খাওয়া কি না কামিনী-কাণ্ডন নিয়ে থাকা। ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পালানো,—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গ্রুর্ যিনি চৈতন্য করালেন; তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা! নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্বস্বরূপকে চেনা।"

ঠাকুর দ ভায়মান হইলেন। চতুদি ক নিস্তব্ধ। কেবল ঝাউ-গাছের সোঁ সোঁ শব্দ ও গঙ্গার কুল কুল ধর্নন! তিনি রেল পার হইয়া পশুবটীর মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন। মণি মল্মম্পের ন্যায় সঙ্গে যাইতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বর্টম্লে প্রণাম]

পশুবটীতে আসিয়া, যেখানে ডালটি পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রাস্থা হইয়া বটম্লে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধকের স্থান;—এখানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন—কত ঈশ্বরীয় র্পদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে!— তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন?

বকুলতলা হইয়া নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সংগ।

নহবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'বেশী খেয়োনা। আর শ্রচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শ্রচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না! আচার যতট্যকু দরকার, ততট্যুকু ক'রবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।' ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাখাল, রাম, স্বরেন্দ্র, লাট্র প্রভৃতি সংখ্য

আহারান্তে ঠাকুর একট্ব বিশ্রাম করিতেছেন। আজ ২৪শে ডিসেম্বর। বড়াদনের ছর্টি আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে স্বরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভরেরা ব্রমে ব্রমে আসিতেছেন।

বেলা একটা হইবে। মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন সময় রেলের নিকট দাঁড়াইয়া হরীশ উচ্চৈস্বরে মণিকে বলিতেছেন—

প্রভু ডাকছেন,—শিবসংহিতা পড়া হবে।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,—ষটচক্রের কথা আছে।
মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।
ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তেরা মেজের উপর, বসিয়াছেন। শিবসংহিতা
এখন আর পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন।

[ প্রেমভব্তি ও শ্রীব্নদাবনলীলা—অবতার ও নরলীলা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দর্টি জিনিস থাকে,—অহংতা আর্মমতা। কৃষ্ণকে সেবা না ক'রলে কৃষ্ণের অসর্থ-হবে,—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।

''মমতা,—'আমার আমার' করা। পাছে পায়ে কিছ্র আঘাত লাগে গোপীদের এত মমতা, তাদের স্ক্রে শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত।

''যশোদা বল্লেন, তোদের চিন্তার্মাণ-কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল! গোপীরাও বলছে, 'কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! আমার হৃদয়-বল্লভ!' ঈশ্বরবোধ নাই।

''যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি বলে, 'আমার বাবা'। যদি কেউ

বলে, 'না, তোর বাবা নয়';—তাহলে বলবে 'না, আমার বাবা।'

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মান্ব্যের মত আচরণ ক'রতে হয়,—
তাই চিন্তে পারা কঠিন। মান্ব্য হয়েছেন ত ঠিক মান্ব। সেই
ক্ষ্ব্যা, তৃষ্ণা, রোগ শোক কখন বা ভয়—ঠিক মান্ব্যের মত। রামচন্দ্র
সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জ্বতো মাথায়
করে নিয়ে গিছ্লেন—পি'ড়ে বয়ে নিয়ে গিছ্লেন।

''থিয়েটারে সাধ্য সাজে, সাধ্যর মতই ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

''একজন বহুর্পী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধ্ব'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাব্রা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উ'হ্ব করে চলে গেল। গা হাত পা ধ্রয়ে যখন সহাজ বেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাব্রা বল্লে, 'এই তুমি টাকা নেবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ।' সে বল্লে, 'তখন সাধ্ব সেজেছি, টাকা নিতে নাই।'

''তেমনি ঈশ্বর, যখন মান্ত্র্য হন, ঠিক মাণ্ত্র্যের মত ব্যবহার করেন।

''বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।'' [স্বরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা]

স্বেন্দ্র—আমরা ছ্রটিতে গিছ্লাম;—বড় 'প্রসা দাও' 'প্রসা দাও' করে। 'দাও' 'দাও' করতে লাগলো—পাণ্ডারা আর সব। তাদের বল্লম্ম, আমরা কাল কল্কাতা যাবো। ব'লে, সেই দিনই প্লায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকি!ছি!ছি! কাল যাবো বলে আজ পালানো!ছি!

স্বরেন্দ্র (লঙ্জিত হইয়া)—বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জানে বসে সাধন ভজন ক'র ছে।

গ্রীরামকৃষ্ণ—বাবাজীদের কিছ্ম দিলে?

স্বরেন্দ্র—আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও ভাল কর নাই। সাধ্যভক্তদের কিছ্ম দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওর্পে লোক সামনে পড়লে কিছ্ম দিতে হয়।

শ্রীমুখ-কথিত চরিতাম্ত—মথ্র সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন, ১৮৬৮] ''আমি বৃন্দাবন গিছ্লাম—সেজো বাবুর সঙ্গে।

''মথ্রার ধ্রবঘাট যাই দেখ্লাম অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বস্বদেব কৃষ্ণ কোলে ল'য়ে যম্না পার হচ্ছেন।

''আবার সন্ধ্যার সময় যম্না প্রলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট

ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুল গাছ। গোধ্বলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখ্লাম হে'টে যম্বা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

''ষেই দেখা, অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে—বেহংশ হ'য়ে গেলাম। ''শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়েছিল। পালকী করে

আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লহুচি, জিলিপী পাল্কীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগ্লাম, 'কৃষ্ণ রে! তুই নাই, কিল্তু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ, তুমি গোর্হ্ চরাতে!'

''হ্রদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আস্ছিল। আমি চক্ষের জলে ভাস্তে লাগ্লাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না!

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধ্রা একটি একটি ব্রুপড়ীর মত করেছে;—তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন ভজন করছে
—পাছে লোকের উপর দ্ভিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত।

"বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছিলাম। গোবিন্জীকে দ্ইবার দেখ্তে চাইলাম না। মথ্রায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হদে ও সেজো বাব্ও দেখেছিল।

[দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র—যোগ ও ভোগ]

''তোমাদের যোগও আছে, ভোগও আছে।

''ব্রহ্মার্ষ', দেবার্ষ', রাজার্ষ'। ব্রহ্মার্ষ', ষেমন শ্বকদেব—একখানি বইও কাছে নাই। দেবার্ষ ষেমন নারদ। রাজার্ষ জনক,—নিজ্কাম কর্ম করে।

"দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ দ্বই-ই পায়। আবার অর্থ কামও ভোগ

করে।

''তোমাকে একদিন দেবী প্র দেখেছিলাম। তোমার দ্ই-ই আছে,

যোগ আর ভোগ। না হ'লে তোমার চেহারা শ্বক হ'ত।

[ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন—নবীন নিয়োগীর যোগ ও ভোগ]

"সর্বত্যাগীর চেহারা শহুক। একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখে-

ছিলাম। নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেবীপ্জা কচ্ছে। সন্তান ভাব!

''তবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়। যদ্ব মল্লিককে এখন দেখ্লাম ডুবে গেছে! বেশী টাকা হয়েছে কি না।

''নবীন নিয়োগী,—তারও যোগ ও ভোগ দ্বই-ই আছে। দ্বর্গা

প্জার সময় বাপ ব্যাটা দ্বজনেই চামর কচ্ছে।"

স্বরেন্দ্র—আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—স্মরণ মনন ত আছে? স্বরেন্দ্র—আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুর্মিয়ে পড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব ভাল। স্মরণ মনন থাক্লেই হলো। ঠাকুর স্বরেন্দ্রের ভার লইয়াছেন, আর তাঁহার ভাবনা কি?

# চতুর্থ পরিক্ষেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগ-শিক্ষা

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণিও ভক্তদের সহিত মেজেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয়—ষট্চক্রের বিষয়—কথা কহিতেছেন। শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈড়া, পিঙগলা, স্ব্র্মা। —স্ব্র্মার ভিতর সব পদ্ম আছে;—চিন্মর। যেমন মোমের গাছ,—ডাল, পালা, ফল,—সব মোমের। ম্লাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে। চতুর্দলি পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীর্পে আছেন। যেমন ঘ্রমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! 'প্রস্কৃত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী!'

(মণির প্রতি)—''ভক্তি যোগে কুলকুণ্ডলিনীর শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান্ দর্শন হয় না। গান করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে— 'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বর্পিণী, প্রস্কুত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।'

''গানে রামপ্রসাদ সিন্ধ। ব্যাকুল হ'য়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শনা হয়!''

মণি—আজ্ঞা, এ সব একবার ক'রলে মনের খেদ মিটে যায়! শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! খেদ মেটেই বটে। যোগের বিষয় গোটাকতক মোটাম্বটী তোমায় বলে দিতে হবে।

[গ্রুর্ই সব করেন—সাধনা ও সিদ্ধি—নরেন্দ্র স্বতঃসিন্ধ]

''কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোকরায় না। . সময় হ'লেই পাখী ডিম ফ্রটোয়।

"তবে একট্র সাধনা করা দরকার। গ্রুর্ই সব করেন,—তবে শেষটা একট্র সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্বার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একট্র সরে দাঁড়াতে হয়। তার পর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।

''যখন খাল কেটে জল আনে, আর একট্ব কাট্লেই নদীর সংগ্র যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হবুড় হবুড় করে খালে আসে।

"অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 'আমি পণ্ডিত' 'আমি অম্বকের ছেলে' 'আমি ধনী' 'আমি মানী'— এ সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।

''ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিত্য, এর নাম বিবেক।

বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না।

''সাধনা ক'রতে ক'রতে তাঁর কৃপায় সিন্ধ হয়। একট্ব খাটা চাই।

তার পরেই দর্শন ও আনন্দ লাভ।

"অম্ক জায়গায় সোনার কলসি পোতা আছে শ্বনে লোক ছ্বটে যায় আর খ্রুড়তে আরম্ভ করে। খ্রুড়তে খ্রুড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচতে থাকে। "কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর খ্ব আনন্দ! দশনি, স্পর্শনি, সম্ভোগ! কেমন?'' মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

> ঠাকুর একট্র চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন— [ আমার আপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ ]

"আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোক্লেও আবার আসবে। "আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলতো; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস্ না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল?''

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র স্বতঃসিন্ধ,—নিরাকারে নিষ্ঠা।
মণি (সহাস্যে)—যখন আসে একটা কান্ড সঙ্গে আনে।
ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বলিতেছেন, 'একটা কান্ডই বটে'।
পর্রাদন মঙ্গলবার, ২৬শে ডিসেন্বর কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। বেলা
প্রায় এগারটা হইবে। ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মণি ও
রাখালাদি ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন?

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খই দ্বধ খাবে,—কেমন?

#### নবম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসংগ্র

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে— বেদান্তবাদীসাধ্যসঙ্গে রক্ষজ্ঞানের কথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিতেছেন—'কালীঘাট দর্শনে যাইবেন। শ্রীয়ন্ত অধর সেনের বাটী হইয়া যাইবেন—অধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন। আজ শ্রনিবার, অমাবস্যা; ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। বেলা ১টা হইবে।

গাড়ী তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। মণি গাড়ীর ন্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আজ্ঞা, আমি কি বাব? শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন?

মণি—কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চিন্তিত হইয়া)—আবার যাবে? এখানে বেশ আছ । মাণ বাড়ী ফিরিবেন—কয়েক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু ঠাকুরের মত নাই। রবিবার, ৩০শে. ডিসেম্বর; পোষ শত্ত্বপ্র প্রতিপদ তিথি। বেলা

বিবার, ৬০লো ভিসেন্মর, গোর পার্ক্ত প্রার্থনির বিবার, ৬০লো ভিসেন্মর, গোর পার্ক্ত প্রার্থনির বিবার, ৬০লো ভিসেন্মর তিনটা হইরাছে। মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,—একটি ভক্ত আসিয়া বিললেন, প্রভু ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর ভক্তসংখ্য বিসয়া আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে ভক্তদের সংখ্য বিসলেন।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন।
তাঁহাদের সঙ্গে একটি বেদান্ত-বাদী সাধ্ব আসিয়াছেন। ঠাকুর যে দিন
রামের বাগান দর্শন করিতে যান, সেই দিন এই সাধ্বটির সহিত দেখা
হয়। সাধ্ব পাশ্বের বাগানের একটি গাছের তলায় একাকী একটি
খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম আজ ঠাকুরের আদেশে সেই সাধ্বটিকে

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধ্বও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছেন।

ঠাকুর সাধ্বর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট তক্তাটির উপর সাধ্বকে বসাইয়াছেন। কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব তোমার কির্প বোধ হয়?

বেদান্তবাদী সাধ্—এ সব স্বপনবং।

শ্রীরামকৃষ্—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? আচ্ছা জী, ব্রহ্ম কি র্প়ে ? সাধ্—শব্দই ব্রহ্ম। অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু জী শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছেন। কেমন? সাধঃ—বাচ্য \* ঐ হ্যায়, বাচক ঐ হ্যায়।

এই কথা শর্নিতে শর্নিতে ঠাকুর সমাধিদথ হইলেন। দিথর,—
চিত্রাপিতের ন্যায় বাসিয়া অট্রেছন। সাধ্ব ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া
ঠাকুরের এই সমাধি-অবস্থা দেখিতেছেন। কেদার সাধ্বকে বালতেছেন-''এই দেখো জী। ইস্কো সমাধি বোল্তা হ্যায়।''

সাধ্ব গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই।
ঠাকুর একট্ব একট্ব প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত
কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—'মা ভাল হব—বেহ্ন্ন' করিস্নে—
সাধ্বর সঙ্গে সচিদানন্দের কথা ক'ব!—মা সচিদানন্দের কথা নিয়ে
বিলাস কর্বো!

সাধ্ব অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শ্বনিতেছেন। এইবারে ঠাকুর সাধ্ব সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—আব্ সোহহং উড়ায়ে দেও। আব্ হাম্ তোম্;—বিলাস! (তথাং সোহহং —'সেই আমি উড়ায়ে দাও;—এখন 'আমি তুমি')।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন—এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

কিছ্মুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটী মধ্যে বেড়াইতেছেন,— সংগ্রে রাম, কেদার, মাণ্টার প্রভৃতি।

 <sup>\* &#</sup>x27;বাচ্যবাচকভেদেন স্বমেব পরমেশ্বর'—অধ্যাত্মরামায়ণ।



স্বামীজী

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ—সংসার ত্যাগ ]
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সাধ্বটিকে কি রক্ম দেখ্লে?
কেদার—শ্বুক্ক জ্ঞান! সবে হাঁড়ি চড়েছে,—এখনও চাল চড়ে নাই!
শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে
অনেকটা এগিয়েছে।

"সাধ্বটি প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছ্বই হল না। যখন তাঁর প্রেমে মত্ত হওয়া যায়, আর কিছ্ব ভাল লাগে না, তখন— যতনে হদয়ে রেখাে আদরিণী শ্যামা মাকে!

মন, তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর ষেন কেউ নাহি দেখে! ঠাকুরের ভাবে কেদার একটি গান বলিতেছেন— মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা— দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।

মনের মান্ত্র হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেশা,

ও সে দুই এক জনা, ভাবে ভাসে রসে ডোবে,

ও সে উজান পথে করে আনাগোনা (ভাবের মানুষ)।

ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধ্বকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

কালীঘর প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধ্বও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে প্রনঃ প্রনঃ প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন জী, দর্শন!

সাধ্ব (ভক্তিভরে)—কালী প্রধানা হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালী বন্ধা অভেদ। কেমন জী?

সাধ্— যতক্ষণ বহিম খ, ততক্ষণ কালী মান্তে হবে। যতক্ষণ বহিম খ ততক্ষণ ভাল মন্দ; ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য।

''এই দেখ্ন, নামর্প তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহি-ম্ব্, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল ওটা সন্দ;—নচেৎ ভ্রুণটার হবে।''

8थ-७

ঠাকুর সাধ্রর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলে,—সাধ্র কালীঘরে প্রণাম করলেন! মণি—আজ্ঞে, হাঁ।

পর্রাদন সোমবার, ৩১শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঘরে বাসিয়া আছেন। বলরাম, মণি, রাখাল, লাট্র, হরীশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বালতেছেন—

[ মুখে জ্ঞানের কথা—হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা ]

''হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষং,—এই সব রাতদিন পড়তো। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাতো। আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একট্ব একট্ব খেলাম, তখন বল্লে, 'তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!' আমি বল্লাম, 'তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে! তোর গীতা বেদান্তপড়ার মুখে আগ্রন!' দ্যাখো না, এদিকে বলছে জগং মিথ্যা!—আবার বিষ্কৃষরে নাক সিট্কে ধ্যান!

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির স্মধ্বর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে স্ক্রমধ্বর স্বরে স্ক্রর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত ]

ঠাকুর মধ্বর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—''হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ! মাকে বলিতেছেন—''ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহঃশ করে রাখিস্ নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ কর্বো! বিলাস কর্বো!

আবার বলিতেছেন,—''বেদান্ত জানি না মা! জানতে চাইনা মা!
—মা তোকে পেলে বেদ বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে!

"কৃষ্ণ রে! তোরে বলবো, খা রে—নে রে—বাপ! কৃষ্ণ রে বল্বো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিচার পথ—ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বাসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আছে পোষ শ্বকা পঞ্চমী, ব্ধবার, ২রা জান্বয়ারী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঘরে রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ প্রভূসঙ্গে একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—বেশী বিচার করা ভাল না। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ,—তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাখালের প্রতি)—"যদ্ব মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্তে পারা যায়।

''তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বল্লেন।

''ওর একট্র মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ,— আগে ঈশ্বর, তার পরে জগৎ।

[ কৃষ্ণকিশোরের সহিত 'মরা' মন্ত্রকথা ]

''কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা' 'মরা' শর্দ্ধ মন্ত্র,—ঋষি দিয়েছেন বলে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগং।

"তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কে'দে কে'দে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন! তারপর বিচার—শাস্ত্র জগং।

[ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন--'মা বিচার-ব্রন্থিতে বজ্রাঘাত দাও'--১৮৬৮]

(মণির প্রতি)—''তাই তোমাকে বল্ছি,—আর বিচার কোরো না।
আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ঐ কথা বলতে। বেশী বিচার
করলে শেষে হানি হয়—শেষে হাজরার মত হয়ে যাবে। আমি রাত্রে
একলা রাস্তায় কে'দে কে'দে বেড়াতাম আর বলেছিলাম—

'মা বিচার-বৃদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও। ''বল আর (বিচার) কর্বে না?'' ৰ্মাণ-আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

''তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও-দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফ্ররোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।

[পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি—পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা]

"তাঁকে লাভ করলে পি ডতদের খড় কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে কৈবতের বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কি?—তোমার সঙ্গে হাড়ীর বাড়ী গিয়ে খেতে পারি!'

"ভিক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভাল বাস্তে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্তিক আর গণেশ বসে ছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বল্লেন, 'যে ব্রহ্মান্ড আগে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্তে পারবে, তাকে এই মালা দিব।' কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না ক'রে ময়্র চড়ে বেড়িয়ে গেলেন। গণেশ আম্তে আম্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মান্ড! মা প্রসন্না হ'য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কার্তিক এসে দেখে য়ে, দাদা হার প'রে বসে আছে।

"মাকে কে'দে কে'দে আমি বলেছিলাম, 'মা বেদ বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও,—প্রোণ তল্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

''তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

> [ সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন—শিবশক্তি, ন্ম্কুড্স্ত্প, গ্রুর্কর্ণধার, সচিদানন্দসাগর ]

''একদিন দেখালেন, চতুদিকৈ শিব আর শক্তি। শিব শক্তির রমণ। মান্য, জীব, জন্তু, তর্ব, লতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি! এদের রমণ।

''আর একদিন দেখালেন ন্ম্ব্ডুন্ত্পাকার!—পর্বতাকার! আর কিছ্বই নাই!—আমি তার মধ্যে একলা ব'সে!

''আর একবার দেখালেন মহাসম্দ্র! আমি লবণ-পর্তালকা হয়ে মাপতে যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গ্রুর্র কৃপায় পাথর হয়ে গেলর্ম!— দেখলাম জাহাজ একখানা;—অমনি উঠে পড্লাম!—গ্রুর্ কর্ণাধার! (মিণির প্রতি) সচিদানন্দ গ্রুর্কে রোজ ত সকালে ডাকো?''

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রেক্রণধার। তখন দেখ্ছি, আমি একটি, তুমি একটি। আবার লাফ দিয়ে প'ড়ে মীন হলাম। সচিচদানন্দসাগরে আনন্দে বেড়াচ্চি দেখ্লাম।

"এ সব গ্রহ্য কথা! বিচার করে কি ব্রুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন সব পাওয়া যায়—কিছুবুরই অভাব থাকে না।"

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান ১৮৫৯-৬১—কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ [শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি গমন—রঘুবীরেরজমি রেজিণ্টি ১৮৭৮-৮০] ঠাকুরের মধ্যাহ্ন সেবা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১টা। শনিবার ৫ই জান্-য়ারী। মণির আজ প্রভূসঙ্গে ত্রোবিংশতি দিবস।

মণি আহারান্তে নবতে ছিলেন—হঠাৎ শ্রনিলেন, কে তাঁহার নাম ধরিয়া তিন চার বার ডাকিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কি রকম ধ্যান করো?—আমি বেলতলায়
স্পদ্ট নানা র্প দর্শন কর্তাম। একদিন দেখ্লাম সামনে টাকা, শাল,
এক সরা সন্দেশ, দ্বজন মেয়েমান্ব ! মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মন!
তুই এসব কিছ্ব চাস্?—সন্দেশ দেখ্লাম গ্ব! মেয়েদের মধ্যে এক

জনের ফাঁদি নং। তাদের ভিতর বাহির সব দেখ্তে পাচ্ছি,—নাড়ী-ভুংড়ী, মল, মুত্র, হাড়, মাংস, রক্ত। মন কিছুই চাইলে না।

"তাঁর পাদপদেমতেই মন রহিল। নিক্তির নীচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা, মন সেই নীচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিম্খ হয়, সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শ্লে হাতে সদাই কাছে বসে থাক্ত;—ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হলেই এর বাড়ি মারবো।

"কিন্তু কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ না হ'লে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। \* রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজিড্রি করতে গিছ্লাম। আমায় সই করতে বল্লে, আমি সই করলুম না। 'আমার জমি' বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গ্রুর্ ব'লে খুব আদর করেছিল। আম এনে দিলে—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যোনাই। সন্ন্যাসীর সণ্ডয় করতে নাই!

" ত্যাগ না হ'লে কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যাবে! যদি একটা জিনিসের পর আর একটা জিনিস থাকে, তা হলে প্রথম জিনিসটাকে না সরালে, কেমন করে একটা জিনিস পাবে?

"নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাক্তে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাঁচ কুড়্বতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়্বে কেন?

[ দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেবের দান ] ''সত্ত্বগুণ এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়।

<sup>\*</sup> ভিক্ষরঃ সৌবর্ণাদিনাং নৈব পরিগ্রহেং।

যসমাদ্ভিক্ষরহিরণাং রসেন দৃষ্টাং চ স ব্রহ্মহা ভবেং।

যসমাদ্ভিক্ষরহিরণাং রসেন সপ্টাং চ স পৌল্কসো ভবেং।

যসমাদ্ভিক্ষরহিরণাং রসেন গ্রাহাং চ স আত্মহা ভবেং।

তসমাদ্ভিক্ষরহিরণাং রসনে ন দৃষ্টাও সপ্টাও ন গ্রাহাও। [পরমহংসোপনিষং

''দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়,—সে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।

''সাক্ষাংকার হ'লে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে 'আমি কতকগর্লো পর্কুর, রাস্তা,ঘাট, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও। তাঁর সাক্ষাংকার হ'লে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে।

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—িক কিছ্ব করবে না?

''তা নয়। সামনে দ্বঃখ কণ্ট দেখ্লে টাকা থাক্লে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, 'দেরে দেরে, এরে কিছ্ব দে।' তা না হলে, আমি কি করতে পারি,—'ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা' এর্প বোধ হয়।

''মহাপর্র্বেরা জীবের দ্বঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শঙ্করাচার্য জীবশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"অন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতনাদেব আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। দেহের সূখ দুঃখ তো আছেই। এখানে আম খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও। জ্ঞানভক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

[ স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) কি আছে, ঠাকুরের সিম্ধান্ত ]

"তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা' তার আর বেতালে পা পড়ে না।

''ইংলিশ্ম্যান-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) বলে সেই

স্বাধীন-ইচ্ছা-বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

''যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন ইচ্ছা-বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হ'ত।

''যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখ্তেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'— বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী।''

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রের্দেব শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত জন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা বেলা চারটা বাজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল আরও দ্ব একটি ভক্ত মণির কীর্তন গান শ্বনিতেছেন—

গান—ঘরের বাহিরে দক্তে শতবার তিলে তিলে এসে যায়। রাখাল গান শর্নারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাব্রুরাম, হরীশ'—ক্রুমে রাখাল ও মণি।

রাখাল—ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাইতেছেন।—
বাঁচ্লাম সখি, শর্নি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল)।
(মণির প্রতি)—এই সব গান গাইবে—'সব সখি মিলি বৈঠল,
(এইত রাই ভাল ছিল)। (বর্নি হাট ভাঙ্গ্ল!)

আবার বলিতেছেন, ''এই আর কি!—ভান্ত, ভক্ত নিয়ে থাকা। [শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ—ঠাকুরের 'আপনার লোক']

''কৃষ্ণ মথ্বরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তার পর যশোদাকে বল্লেন, 'আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছ্ব বর লও।' যশোদা বল্লেন, 'বর আর কি দিবে!— তবে এই বলো—যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা কর্তে পারি,—যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়;—এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়,— আর বাক্য ন্বারা তার নাম গ্র্ণ গান যেন হয়।'

''তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে,— কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। পঞ্জের কাজের উপর চ্পকাম ফেটে যায়। তথাং যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইর্প অবস্থা।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডবটীম্লে মণিকে আবার বলিতেছেন—''তোমার মেয়ে স্বর—এই রকম গান অভ্যাস করতে পার?—'সখি সে বন কত দ্রে!—যে বনে আমার শ্যাম স্কুদর।

(বাব্রাম দ্ন্টে, মণির প্রতি)—''দেখো, যারা আপনার তারা হল পর—রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার,— দ্যাখোনা, বাব্রামকে বল্ছি—'বাহ্যে যা—মুখ ধো!' এখন ভক্তরাই আজীয়।''

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

[উন্মাদের পূর্বে পশুবটীতে সাধন ১৮৫৭-৫৮—চিৎশক্তি ও চিদাত্মা]
শ্রীরামকৃষ্ণ (পশুবটী দ্রুটে)—এই পশুবটীতে বসতাম:—কালে
'উন্মাদ হলাম!—তাও গেল! কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ
করেন, তিনিই কালী—আদ্যাশক্তি! অটলকে টলিয়ে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কালর প কেন হল।'

''আজ শনিবার, মা কালীর ঘরে যেও।

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

''চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা প্রর্ব, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটি রূপ।

"অন্যান্য ভক্তেরা সখীভাব বা দাসভাবে থাক্বে। এই ম্লকথা।" সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

ভিক্তদের জন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন—ভক্তদের আশীর্বাদ ]
সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর
রিসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। মেজেতে কেবল মণি বিসয়া আছেন।
ঠাকর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে সমাধি ভংগ হইতেছে। এখন ভাবের পর্ণে মান্র— ঠাকুর মার সংগ্য কথা কহিতেছেন। ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আব্দার করে কথা কয়। মাকে কর্ণস্বরে বলিতেছেন—''ওমা, কেন সে র্প দেখালি নি!—সেই ভুবনমোহন র্প!এত কোরে তোকে ব'ল্লাম! তা তোকে বল্লেতো তুই শ্ন্বি নি!—তুই ইচ্ছাময়ী।''

স্বর করে মাকে এই কথাগনলি বল্লেন, শন্নলৈ পাষাণ বিগালিত

হয়।

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"মা বিশ্বাস চাই। যাক্ শালার বিচার।—সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়।—বিশ্বাস চাই (গ্রুর্বাক্যে বিশ্বাস)—বালকের মত বিশ্বাস!—মা বলেছে, ওখানে ভূত আছে,—তা ঠিক জেনে আছে,—যে ভূত আছে! মা বলেছে ওখানে জ্বজ্ব!—তো তাই ঠিক জেনে আছে! মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়—তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা! বিশ্বাস চাই!

"কিন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি!—ওরা কি কর্বে! বিচার একবার তো করে নিতে হয়!—দেখ না ঐ সেদিন এত করে বল্লাম, তা

কিছ্ম হলো না—আজ কেন একেবারে—

ঠাকুর মার কাছে কর্ণ গদ্গদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আন্চর্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—''মা, যারা যারা তোমার কাছে আস্ছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো!— সব ত্যাগ করিও না মা!—আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরো!

''মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্!—না হলে কেমন করে থাক্বে! এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!—তার পর শেষে যা হয় কোরো।

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন।
—''দ্যাখো, তুমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে!—আর না। বল আর কর্বে না?''

র্মাণ করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক হয়েছে !—তুমি প্রথম আস্তে মাত্র তোমায় ত অমি বলেছিলাম—তোমার ঘর ৷—আমি তো সব জানি ?

মণি (কৃতাঞ্জলি)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,—এ সব ত আমি জানি ?

মণি (করজোড়ে)—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছেলে হয়েছে শ্রুনে বকেছিলাম।—এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো—তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জান্বে তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়। মণি চুপ্ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর বাপের সঙ্গে প্রতি কোরো—এখন উড়্তে শিখে,
—তুমি বাপকে অণ্টাঙ্গে প্রণাম কর্তে পারবে না?

মণি (করজোড়ে)—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমায় আর কি বলবো, তুমি ত সব জানো?—স্ব ত ব্রুবছো?

মণি চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর—সব ত ব্ৰুঝ্ছো?

र्भाग-आखा, এकरें, এकरें, व्यक्षि।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেকটা ত ব্রুঝ্ছো। রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে।

মণি হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—''তুমি যা 'ভাব্ছো তাও হয়ে যাবে'।''

[ ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে—মা ও জননী— কেন নরলীলা ? ]

ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন--

গান—সমর আলো করে কার কামিনী!

गान—रक तर्ण नािं हर्ष वामा नौतपवत्री।

শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা আর জননী। যিনি জগংর পে আছেন—সর্ব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বল্তে বল্তে সমাধিস্থ হতুম!—মা বল্তে বল্তে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

[ গোরী পণ্ডিতের কথা—কালী ও শ্রীগোরাজ্য এক ]

''গোরী বলেছিল, কালী গোরাজা এক বোধ হ'লে, তবে ঠিক্ জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি শরর্পে শ্রীগোরাজান' ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আদ্যাশন্তি তিনিই নরর্পী শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন,—এবারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

গান—কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে অপর্পে জ্যোতি, শ্রীগোরাধ্যমূরতি, দ্ব'নয়নে প্রেম বহে শতধারে!

গান—গোর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

শ্রীরামকুষ্ণ (মণির প্রতি)—যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নরর্পে দেখ্তে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই ভাগনী বাপ মা সন্তানের মত স্নেহ কর্তে পারবে।

''তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা কর্তে আসেন।''

#### দশ্য খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, লাট্র, মান্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকুষ্ণের হস্তে আঘাত—সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা ঠাকুর দক্ষিণে বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনটা। শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খীষ্টাব্দ (২০শে মাঘ ১২৯০ সাল) শুক্লা ষষ্ঠী।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন: সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মান্টার কলিকাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়া, প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ্ আনিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কিগো! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন সেরেছে তো?

মাষ্টার—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—হ্যাঁগা, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' তবে এ রকম হলো কেন?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থ-দর্শনের গলপ করিতেছেন। ঠাকুর শর্নিতেছেন। দ্বাদশ বংসর প্রের তীর্থদর্শন।

মহিমাচরণ—কাশী সিক্রোলের একটি বাগানে একটি বন্সচারী দেখ্লাম। বল্লে, এ বাগানে কুড়ি বংসর আছি। কিন্তু কার বাগান জানি না। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'নৌকরী করো বাব, ?' আমি বল্লাম, না। তখন বলে—'কেয়া, পরিরাজক হ্যায়?'

ন্ম দাতীরে একটি সাধ্য দেখ্লাম, অন্তরে গায়গ্রী জপ কচ্ছেন— শরীরে প্রলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়গ্রী উচ্চারণ করেন, যে যারা থাকে তাদের রোমাণ্ড আর প্রলক হয়।

ঠাকুরের বালকস্বভাব,—ক্ষ্বধা পাইয়াছে; মাণ্টারকে বালতেছেন, ''কৈ; কি এনেছ?'' রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

সমাধি ভংগ হইতেছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন
—''আমি জিলিপী খাবো,'' ''আমি জল খাবো''!

ঠাকুর বালকস্বভাব,—জগন্মাতাকে কে'দে কে'দে বল্ছেন— ব্রহ্মময়ী! আমার এমন কেন কর্লি? আমার হাতে বড় লাগ্ছে।— (রাখাল, মহিমা, হাজরা প্রভৃতির প্রতি)—আমার ভাল হবে? ভক্তেরা ছোট ছেলেটিকে যেমন ব্ঝায়—সেইর্প বল্ছেন 'ভাল হবে বৈকি!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)—যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস্,—তোর দোষ নাই—কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত ত

যেতিস না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব—'রক্ষজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার' ]
ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—
''ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বল্ছি! মা আমায় রক্ষজ্ঞান দিয়ে বেহু শ

করো না—মা আমায় রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে!—ভয়-তরাসে।
—আমার মা চাই।—রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার। ও যাদের
দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!

ঠাকুর উচ্চঃস্বরে 'আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!' বলিয়া কাঁদিতেছেন

আর বলিতেছেন—

''আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)। তুমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥''

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—''আমি কি অন্যায় করেছি মা? আমি কি কিছ্ব করি মা?— তুই যে সব করিস্মা! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! (রাখালের প্রতি, সহাস্যে) দেখিস, তুই যেন পড়িস্নে।— মান করে যেন ঠকিস্না।

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—''মা, আমি লেগেছে বলে কি কাঁদছি? না।—

> ''আমি ঐ থেদে খেদ করি (শ্যামা)। তুমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥''

### দ্বিতীয় খণ্ড

কি করে ঈশ্বরকে ডাক্তে হয়—'ব্যাকুল হও'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতে-ছেন—বালক যেমন বেশী অস্থ হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায়। মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সচিদানন্দ লাভ না হলে কিছ্রই হলো না বাব্। ''বিবেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিস নাই।

''সংসারীদের অন্বরাগ ক্ষণিক—তংত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে— একটা ফ্রল দেখে হয়'ত বল্লে আহা! কি চমৎকার ঈশ্বরের স্টিট!

"ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিবাস্ত করে, তখন বাপ মা দ্বজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হ'লে তিনি শ্বন্বেনই শ্বন্বেন। তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা,—তাঁর উপর জাের খাটে। 'দাও পরিচয়। নয় গলায় ছ্বরি দিব!'

কির্পে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন—''আমি মা বলে এইর্পে ডাকতাম—'মা আনন্দময়ী!—দেখা দিতে যে হবে!'—

"আবার কখন বলতাম,—'ওহে দীননাথ—জগন্নাথ—আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন— সাধনহীন,—ভক্তিহীন—আমি কিছুই জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে।"

ঠাকুর অতি কর্ণ স্বরে স্বর করিয়া, কির্পে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই কর্ণ স্বর শ্বনিয়া ভন্তদের হদয় দ্রবীভূত হইতেছে,—মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন—
ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাক্তে পারে?

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিবপরে ভত্তগণ ও আমমোন্তারি (বকলমা)—শ্রীমধ্য ডান্তার শিবপরে হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দ্রে হইতে কর্ষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার আর গ্রুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপর্রের ভক্তদের প্রতি)—**ঈশ্বরই সত্য আর সব** আনিত্য। বাব্য আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। লোকে বাগানই দেখে, বাব্যকে চায় কয়জনে?

ভন্ত—আজ্ঞা, উপায় কি?

প্রীরামকৃষ্ণ—সদসং বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটি সর্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত—আজ্ঞে, সময় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে।

''যারা একান্ত পারবে না, তারা দ্ব'বেলা খ্ব দ্বটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্থামী,—ব্বঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,—তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছ্বই হলো না।''

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক—এই সব অহঙকার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। 'আমি' ঢীপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি ক'রে ফ্যালো।

[ কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ ] ভক্ত—সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্থির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী কাগুন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত—কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন, তাঁর ইচ্ছা? শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তা হলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না।

"চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ই দ্রুর-গর্লো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মর্ড়াক রেখে দেয়। ঐ খই মর্ড়াক মিষ্টি লাগে, তাই ই দ্রুরগর্লো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না।

"কিন্তু দ্যাখো, এক সের চালে চোন্দগর্ণ থই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভঙ্ম বলে বোধ হয়।"

ভক্ত—তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোগানত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী কাঞ্চনের ভোগ যে ট্রুকু আছে সেট্রুকু তৃষ্ঠিত না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মন্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাক্ষা হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে,—'আয় তি তি!' করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃষ্ঠিত যাই হলো, অর্মান কাঁদ্তে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বল্লে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি, আয়। সে তারই কাঁধে অনায়াসে গেল।

''যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢ্বক্তে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

[ শ্রীমধ্র ডাক্তারের আগমন—শ্রীমধ্বস্দন ও নামমাহাত্মা ]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধ্য ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। আর বালতেছেন, ঐহিক ও পারতিকের মধ্যুদ্দন।

মধ্ব (সহাস্যে)—কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন ত্লাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন র্বান্ধনী তুলসী আর

৪র্থ-৬

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিবপরে ভত্তগণ ও আমমোন্তারি (বকলমা)—শ্রীমধ্য ডান্তার শিবপরর হইতে ভল্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দ্রে হইতে কর্ণ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে প্যারিলেন না। সার সার আর গ্রুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপর্রের ভক্তদের প্রতি)—**ঈশ্বরই সত্য আর সব** আনিত্য। বাব, আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। লোকে বাগানই দেখে, বাব,কে চায় কয়জনে?

ভক্ত—আজ্ঞা, উপায় কি?

ূ শ্রীরামকৃষ্ণ—সদসং বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটি সর্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত—আজে, সময় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে।

''যারা একান্ত পারবে না, তারা দ্ব'বেলা খ্ব দ্বটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্যামী,—ব্বথছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,—তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছ্বই হলো না।''

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক—এই সব অহঙকার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। 'আমি' ঢীপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি ক'রে ফ্যালো।

[ কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ ] ভক্ত—সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্থির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী কান্তন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত—কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন, তাঁর ইচ্ছা? শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তা হলে আর কেউ সংসার করে না, স্বাচিও চলে না।

"চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ই দ্রনগ্রলা ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিণ্টি লাগে, তাই ই দ্রগন্লো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না।

"কিন্তু দ্যাখো, এক সের চালে চোন্দগর্ণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভঙ্গম বলে বোধ হয়।"

ভক্ত—তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোগানত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী কাঞ্চনের ভোগ যে টর্কু আছে সেটর্কু তৃষ্ঠিত না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাজ্য হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে,—'আয় তি তি!' করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃষ্ঠিত যাই হলো, অর্মান কাঁদ্তে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বল্লে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি, আয়। সে তারই কাঁধে অনায়াসে গেল।

''যাঁরা নিত্যসিন্ধ, তাদের সংসারে ঢ্বক্তে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

[ শ্রীমধ্ব ডাক্তারের আগমন—শ্রীমধ্বস্দেন ও নামমাহাত্মা ]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধ্ম ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড়্ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। আর বালতেছেন, ঐহিক ও পার্রাহ্রকের মধ্মদ্দন্

মধ্ব (সহাস্যে)—কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাং নয়। সত্যভামা যখন ত্লাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন র্নশ্বনী তুলসী আর

৪র্থ-৬

कृष्मनाम এकि परक निर्ध पिरलन, उथन ठिक उजन ररला!

এইবার ডাক্তার বাড় বাঁধিয়া দিবেন। মেজেতে বিছানা করা হইল। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেজেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন। সর্র করিয়া বলিতেছেন ''রাই-এর দশম দশা! ব্লেদ বলে, আর কত বা হবে।''

ভক্তেরা চতুর্দিকে বিসয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—''সব স্থি মিলি বৈঠল—সরোবর ক্লে!" ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভক্তেরাও

হাসিতেছেন। বাড়্ বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন—

''আমার কল্কাতার ডাক্টারদের তত বিশ্বাস হয় না। শশ্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্টার (সর্বাধিকারী) বলে ও কিছ্ন নয়, ও ঔষধের নেশা! তার পরই শশ্ভুর দেহত্যাগ হলো\*!

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, রাখাল, মাণ্টার। হাজরাও এক একবার আসিতেছেন।

অধর—আপনি কেমন আছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্নেহমাখা স্বরে)—এই দ্যাখো। হাতে লেগে কি
হয়েছে। (সহাস্যে) আছি আর কেমন!

অধর মেজেতে ভক্তসংখ্য বিসয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতে-ছেন,—''তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো''!

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বিসয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

<sup>\*</sup> শম্ভু মল্লিকের মৃত্যু—১৮৭৭

মূলকথা অহৈতুকী ভত্তি—'স্বস্বর্পেকে জানো' ] শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—অহৈতুকী ভত্তি,—তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়।

"ম্বিজ, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছ্বই চাই না,—কেবল তোমায় চাই! এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। বাব্বর কাছে অনেকেই আসে —নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছ্বই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাব্বক দেখতে আসে, তা হ'লে বাব্বও ভালবাসা তার উপর হয়।

"প্রহ্মাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি শৃন্থ নিষ্কাম ভাল-বাসা। মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার ভাহাকে বলিতে-ছেন,—আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন।

(মহিমার প্রতি)—''বেদান্তমতে স্রস্বর্পকে চিন্তে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বর্প—যেন জলকে দ্বভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা।

''সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে রন্ধকে বোধে বোধ হয়।''

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি 'আমি' 'আমি' করিতেছেন কেন?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—'আমি' মহিম চক্রবতী',—বিদ্বান, এই 'আমি' ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যার 'আমি' তে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

''দ্বীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় गा। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাক্লে গায়ে কালি লাগ্বে। যুবতীর সংগে নিষ্কামেরও কাম হয়।

''তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন, দোষের নয়। যেমন মলম্ব ত্যাগ তেমনই রেতঃ ত্যাগ—পায়খানা আর মনে নাই।

''আধা ছানার মন্ডা কখন বা খেলে। (মহিমার হাস্য)। সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়। [ সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ]
"সন্ন্যাসীর পক্ষে খুবু দোষের। সন্ত্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট

পর্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে দ্রীলোক,—থ,থ, ফেলে থ,থ, খাওয়া।

''দ্বীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও জিতেদিয়য় হ'লেও আলাপ করবে না।

"সন্ত্যাসী কামনীকাঞ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্যানত দেখবে না, তেম্নান কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাক্লেও খারাপ! হিসাব, দুফিনতা টাকার অহঙকার, লোকের উপর লোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে।—সুর্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

''তাইতো মাড়োয়ারী যখন হুদের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে, আমি বল্লাম 'তাও হবে না—কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে।'

"সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে,—আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নিলিপ্ত হয়— জিতেন্দ্রিয় হয়—তব্ব লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন এইর্পে ত্যাগ করবে।

''সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে! তবেই ত তারা কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!

''এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে!

[ জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার—খষি ও শ্করমাংস ]

"তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে রাখা। জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন।

''জনক দুখান তরবার ঘোরাতেন—জ্ঞানের আবার কর্মের। সম্যাসী কর্মত্যাগ করে। তাই কেবল একখানা তরবার—জ্ঞানের। জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল দুই-ই খেতে পারে। সাধ্বসেবা, অতিথিসংকার এ সব পারে। মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি শুট্কে সাধ্ব হব না'।

''ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি

ব্রহ্মানন্দের পর সব থেতে পারতো—শ্করমাংস পর্যন্ত।
[ চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ ]

(মহিমার প্রতি)—''মোটাম্বটী দ্বইপ্রকার যোগ—কর্মযোগ আর

মনোযোগ,—কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

"রক্ষাচর্য, গার্হ স্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্যাস—এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে কর্ম করতে হয়। সন্যাসীর দন্ডকমন্ডল্ম, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হয়। সন্যাসী নিত্যকর্ম করে। কিন্তু হয় ত মনের যোগ নাই —জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কোন সন্যাসী নিত্যকর্ম কিছ্ম কিছ্ম রাখে,—লোকশিক্ষার জন্য। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম করতে পারে, তা হ'লে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়।

''পরমহংস অবস্থায়—যেমন শ্বকদেবাদির—কর্ম সব উঠে যায়। প্জা, জপ, তপ্ণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ ক'রে করে—লোকশিক্ষার জন্য। কিন্ত সর্বদা সমরণ মনন থাকে।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি
কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছ্ম স্তবাদি শ্মনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ
একখানি বই লইয়া উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শ্লোক
তাহা শ্মনাইতেছেন—

''যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
অপ্রতর্কামবিজ্ঞেরং বিনাশোৎপত্তিবজ্জিতম্॥
ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭ম শেলাক পড়িতেছেন—
''অণিনদেশবো দিবজাতীনাং মন্নীনাং হাদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পব্দ্ধীনাং সর্বাত্ত সমদার্শনাম্॥
অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অণিন, মন্নিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে
—স্বল্পব্দিধ মন্ব্যদের প্রতিমাই দেবতা,—আর সমদশ্রী মহাযোগীদিগের দেবতা স্বত্তই আছেন।

'সব্বর সমদিশিনাম্'—এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দ ভায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! ভক্তেরা সকলেই অবাক —এই সমদশী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ এইর্পে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আব্রতি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

> অত্বর্থি বিদ্যারিদ্তপ্রসা ততঃ কিম। নান্তবহিষ্দিহরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম। নারাধিতো যদি হরিস্তপ্সা ততঃ কিম্ম বিরম্বিরম্রক্ষন্কিং তপস্যাস বংস। ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শধ্করং জ্ঞানসিন্ধ্রম্।। লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ববোক্তাং স্কুপক্কাম্। ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্জ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

[ভাল্ড ও ব্রহ্মাল্ড—তুমিই চিদানন্দ—নাহং নাহং ] শ্লোকগ্নলির আবৃত্তি শ্রনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতে-

ছিলেন! কন্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে—

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং, ভাতি মনোবিলাসম্। সচিৎস্বথৈকং জগদাত্মর্পং, সা কাশিকাহং নিজবোধর্পম্॥ 'সা কাশিকাহং নিজবোধর্পং'—এই কথা শ্বনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন,—''যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।''

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণষ্ট কং—

ওঁ মনোব্ৰ দ্ধাহ জ্বারচিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহেব ল চ ঘ্রাণলেতে। ন চ ব্যাম ভূমি ন'তেজো ন বায়ু শিচদানন্দর্পঃ শিবোহহম।। যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন—চিদান-দর্পঃ শিবোহহং শিবোহহম্, ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

"नारः! नारः!- जूमि जूमि हिमानन ।"

মহিমাচরণ জীবন্মনৃত্তি গীতা থেকে কিছ্ব পড়িয়া ষট্চক্রবর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়া-ছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন,—ও সাম্ভবী বিদ্যার। সাম্ভবী:—যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই।

[ প্রেকথা—সাধ্দের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ ]
মহিমা—রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্ছো,—তবে

তুমি ঘোর বেদান্তী! সাধ্ররা কত পড়তো এখানে।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কির্পে তাই পড়িতেছেন—'তৈলধারাম-বিচ্ছিন্নম্—দীর্ঘণটানিনাদবং'! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন—

় ''উন্ধ্পূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং বদাত্মকম্। সৰ্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥'' অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### উন্মাদ অবস্থা—সরলতা ও সত্যকথা

পর্রাদন রবিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খৃন্টাব্দ (২১শে মাঘ ১২৯০ সাল)। মাঘ শ্রুয়া সম্তমী। মধ্যাহে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বিসয়া আছেন। কলিকাতা হইতে রাম স্বরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার অস্ব্রখ শ্বিনয়া চিন্তিত হইয়া আসিয়াছেন। মান্টারও কাছে বিসয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড়্ বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

পূর্ব কথা—উন্মাদ, জানবাজারে বাস—সরলতা ও সত্য কথা ] শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এর্মান অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা! ''রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পার, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙগা হাত ঢেকে দের। মধ্য ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো। তখন চে'চিয়ে বল্লাম— 'কোথা গো মধ্যস্দন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে!'

"সেজো বাব্র আর সেজো গিলি যে ঘরে শর্তো সেই ঘরে আমিও শর্তাম! তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমার যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজো বাব্র বল্তো, 'বাবা তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শর্নতে পাও?' আমি বলতাম, 'পাই'।

''সেজা গিন্নি সেজো বাব্বকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও—ভট্চার্যি মশায় তোমার সংশ্য যাবেন। এক জায়গায় গেলো— আমায় নীচে বসালে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, 'চল বাবা, গাড়ীতে উঠবে চল'। সেজো গিন্নি জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি ঠিক ঐ সব কথা বল্ল্ব্ম। আমি বল্লাম, 'দ্যাখগা একটা বাড়ীতে আমরা গেল্ব্ম,— উনি আমায় নীচে বসালে—উপরে আপনি গেল;—আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, 'চল বাবা চল'! সেজো গিন্নি যা হয় ব্বুঝে নিলে।

"মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে বাড়ীতে চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বল্লুম।"

### একাদল খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মান্টার, মণিলাল প্রভৃতি সংক্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অধৈর্য কেন? র্মাণ মল্লিকের প্রতি উপদেশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহে সেবার পর একট্ব বিশ্রাম করিতেছেন। মেজেতে মাণ মল্লিক বাসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে এখনও বাড়্ বাঁধা। মান্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া মাণ মল্লিকের নিকট মেজেতে বাসলেন। আজ রবিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ (১৩ই ফাল্গ্রুন, ১২৯০ সাল)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—িকসে করে এলে?

মান্টার—আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান থেকে হে'টে এসেছি।

र्भागलाल-छः! খ्रव एएरमण्डन।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তাই ভাবি, আমার এ সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কণ্ট করে আসে!

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি এইটার জন্য এক একবার অধৈর্য হই—একে দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি হ্যাঁগা ভাল হবে কি? রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জবলতে প্রভূতে যাবে!

"আমার বালকের মত অধৈর্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজো-বাব্বকে হাত দেখাতাম, বল্তাম হ্যাঁগা আমার কি অস্থ করেছে? ''আচ্ছা তা হলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই ?—ওদেশে যাবার সময় গোর্র গাড়ীর কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগ্রলো মান্য এলো! আমি ঠাকুরদের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দ্বর্গা, কখন ওঁ তৎসং—যেটা খাটে।

(মান্টারের প্রতি)—''আচ্ছা কেন এত অধৈর্য আমার?''

মান্টার—আপনি সর্বদাই সমাধিস্থ—ভক্তদের জন্য একট্র মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্য এক একবার অধৈর্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একট্র মন আছে কেবল শরীরে,—আর ভক্তি ভক্ত

নিয়ে থাক্তে।

[ এগ্জিবিশন্ দর্শন প্রস্তাব—ঠাকুরের চিড়িয়াখানা দর্শন কথা ]
মণিলাল মল্লিক এগ্জিবিশন্-এর গলপ করিতেছেন।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন—বড় স্বন্দর মৃতি —শ্বনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই বাৎসল্যরসের প্রতিমা যশোদার কথা শ্বনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপনা হইয়াছে,—তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল—আপনার অস্বখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে

দেখে আস্তেন—গড়ের মাঠের প্রদর্শনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টার প্রভৃতির প্রতি)—আমি গেলে সব দেখ্তে পাব না! একটা কিছ্র দেখেই বেহঃশ হয়ে যাবো—আর কিছ্র দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছ্লো। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপনা হলো—তখুন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে!—সিংহ দেখেই ফিরে এলাম। তাই যদ্ব মল্লিকের মা একবার বলে, এগ্জিবিশন-এ এংকে নিয়ে চল,—আবার বলে, না!

মণি মল্লিক প্রাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ ইইয়াছে। ঠাকুর তাঁহারই ভাবে, কথাচ্ছলে, তাঁহাকৈ উপদেশ দিতেছেন।

[ পর্বকথা—জয়নারায়ণ পণিডত দর্শন—গোরীপণিডত ]

শ্রীরামকৃষ্ণ জয় নারায়ণ পশ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটি। ছেলেগর্নল বুট্ পরা;—নিজে বল্লে আমি কাশী যাবো।

### দক্ষিণেশ্বর মণ্দিরে মণিলাল, রাখাল, আন্টার প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

25

যা বল্লে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহত্যাগ হলো। \*

''বয়স হলে সংসার থেকে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। কি বল?''

মণিলাল—হাঁ; সংসারে ঝঞ্জাট ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গোরী স্ত্রীকে প্রভগাঞ্জলি দিয়ে প্রজা করতো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

. (মণিলালের প্রতি)—''তোমার সেই কথাটি এঁ'দের বলতো গা।''
মণিলাল (সহাস্যে)—নোকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো।
একজন পশ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খ্ব দিচ্ছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র
পড়িছি,—বেদ বেদান্ত—য়ড়দর্শন।' একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—
'বেদান্ত জান?' সে বল্লে, 'আজ্ঞা না।' 'তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান?'—
'আজ্ঞা না।' দর্শনি টর্শনি কিছুই পড় নাই?—'আজ্ঞা না।'

"পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চূপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়—নোকা ডুবতে লাগ্লো। সেই লোকটি বল্লে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বল্লেন; 'না।' সে বল্লে, 'আমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।''

[ ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—লক্ষ্য বেংধা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—নানা শাস্ত্র জান্ত্রে কি হবে! ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।

''লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জ্যুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ?—এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? অর্জ্যুন বল্লেন,—'না'। 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ?—'না'। 'গাছে দেখতে পাচ্ছ'?—'না'। 'গাছের উপর পাখী দেখতে পাচ্ছ'?—'না'। 'তবে কি দেখতে পাচ্ছো'?—'দ্ব্যু পাখীর চোখ'।

''যে শ্বধ্ব পাখীর চোখটি দেখ্তে পায় সেই লক্ষ্য বি'ধ্তে পারে।

<sup>\*</sup> শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৯এর পূর্বে পশ্ডিতকে দেখিরাছিলেন। পশ্ডিত জয়নারায়ণের কাশী গমন ১৮৬৯। জন্ম—১৮০৪। কাশীপ্রাণ্ড—১৮৭৩ খ্:।

''যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর। অন্য খবরে আমাদের কাজ কি? হন্মান বলেছিল, আমি তিথি শক্ষর অতো জানি না,—কেবল রাম চিন্তা করি।

(মাণ্টারের প্রতি)—''খানকতক পাখা এখানকার জন্যে কিলে দিও।
(মাণলালের প্রতি)—''ওগো তুমি একবার এ'র (মাণ্টারের)
বাবার কাছে যেও।, ভক্ত দেখলে উন্দীপন হবে।''

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীয়ার মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ—নরলীলা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরের মধ্বর কথামৃত পান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মার্চারের প্রতি)—এই হাত ভাগ্গার পর একটা ভারী অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটি কেবল ভাল লাগ্ছে।

"নিত্য আর লীলা। নিত্য—সেই অখণ্ড সচিদানন্দ।

''लीला—क्रेम्वतलीला, रमवलीला, नतलीला, क्रशलीला।

[ তু সচ্চিদানন্দ—বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা—ঠাকুরের রামলীলা দর্শন ]

"বৈষ্ণবচরণ বল্তো নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। তখন শ্নতুম না। এখন দেখ্ছি ঠিক্। বৈষ্ণবচরণ মাল্বের ছবি দেখে কোমল ভাব—প্রেমের ভাব—প্রছন্দ করতো।

্ (মণিলালের প্রতি)—''ঈশ্বরই মান্ত্র হয়ে ল্লীলা কচ্ছেন—তিনিই

মণিমল্লিক হয়েছেন। শিখরা শিক্ষা দেয়,—তু সচিদাননদ।

''এক একবার নিজের স্বর্প (সচ্চিদান্দ) কে দেখতে পেয়ে মান্ব অবাক হয়, আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়। (মান্টারের প্রতি) সে দিন গাড়ীতে আস্তে আস্তে বাব্রামকে দেখে যেমন হয়েছিল—তুমি তো সে গাড়ীতে ছিলে। শিব যখন স্বস্বর্পকে দেখেন, তখন 'আমি কি'! 'আমি কি'! বলে নিত্য করেন। ''অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) ঐ কথাই আছে। নারদ বল্ছেন, হে রাম, যত প্রব্নুষ সব তুমি,—সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন।

''রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই সব মান্ব্যের রূপ ধরে রয়েছেন! আসল নকল সমান বোধ হলো।

"কুমারী প্জা করে কেন? সব স্থালোক ভগবতীর এক একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।

[ কেন অস্বথে ঠাকুর অধৈর্য —ঠাকুরের বালক ও ভত্তের অবস্থা ]

(মাণ্টারের প্রতি)—''কেন আমি অস্কৃথ হলে অধৈর্য হই। আমার বালকের স্বভাবে রেখেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।

''দাসীর ছেলে বাব্র ছেলের সঙ্গে কোঁদল কর্তে কর্তে বলে, আমি মাকে বলে দিব।

[ রাধাবাজারে স্বরেন্দ্র কর্তৃক ফটোছবি তুলানো ১৮৮১ ]

"রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছ্লো। সে দিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আস্বে শ্বনিছিল্ম। গোটাকতক কথা বল্বো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধা-বাজারে গিয়ে সব ভূলে গেলাম! তখন বল্লাম!—'মা ভূই বল্বি!' আমি আর কি বল্বো!'

[ প্র্বকথা—কোয়ার্রসিং—রামলালের মা—কুমারী প্জা ]

"আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়—বলে,
আমার আবার রোগ!

''কোয়ার সিং বল্লে, 'তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে।' ''আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পশ্ডিত থ হয়ে যায়!

''ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে। তাই রোখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফছকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখ্লে উটি হত না! ''এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই!

''কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন—দ্বুন্টলোক পর্যন্ত—ভাগবত পশ্চিতের ভাই পর্যন্ত। 'রামলালের মা-কে বক্তে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি র্প! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী প্জা করি।

''আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত ব্লায়ে দেয়,—তার পর আমি আবার নমস্কার করি।

''এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফির্বতে হয়।

''দ্যাখো, দ্বুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই।—তুলসী শ্বুক্নো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুর সেবায় লাগবে।"

## দাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মান্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসংখ্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থে অধৈর্য কেন? বিজ্ঞানীর অবস্থা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বিসয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ স্ক্র্য নহে—এখনও হাতে বাড়্ বাঁধা। আজ রবিবার, ২৩শে মার্চ ১৮৮৪ (১১ই চৈত্র ১২৯০)।

নিজের অস্খ,—কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্বদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে—আনন্দ। কখনও কীর্তনানন্দ কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে-ছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখে। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[ নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ—নরেন্দ্র 'দলপতি' ]

রাম—আর মিত্রের কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—ঐ রক্ম একটা দলপতি টলপতি হয়ে ষেতে পারে। ও যে দিকে যাবে, সেই দিকেই একটা কিছ্ব বড় হয়ে দাঁড়াবে। ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা বেশী তুলিতে দিলেন না।

(রামের প্রতি)—''আচ্ছা, অস্কৃখ হলে আমি এত অধৈর্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

''কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কার্কে নয়। ''তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মান্য মনে করলে বিশ্বাস হয় না। [ পূর্ব কথা—শম্ভু/মিল্লিক ও হলধারীর অসম্থ ]

''শম্ভুর ঘোর বিকার—সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের গরম।

''হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বল্লে, 'চোখ দেখি;—ও! পিলে

হয়েছে।' হলধারী বল্লে, 'পিলে টিলে কোথাও কিছন্নাই।'

''মধ্যু ডাক্তারের ঔষর্ধাট বেশ।''

রাম—ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহ্যে বন্ধ হয় কেন ? [ কেশব সেনের কথা—স্বলভ সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো ] রাম কেশবের শ্রীর ত্যাগের কথা বলিতেছেন।

রাম কেশবের শরার ভাগের কবা বালভেছেন। রাম—আপনি ত ঠিক বলোছলেন,—ভাল গোলাপের—(বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়া শুন্ধ খুলে দেয়,—শিশির পেলে

আরও তেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে জানে বাপ্র, অত হিসাব করি নাই; তোমরাই বল্ছ।

রাম—ওরা আপনার বিষয় (স্কুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিরেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ—ছাপিয়ে দেওয়া! এ কি! এখন ছাপানো কেন?—আমি খাই দাই থাকি, আর কিছ্কু জানি না।

''কেশব সেনকে আমি বল্লাম, কেন ছাপালে? তা বল্লে—তোমার কাছে লোক আস্বে বলে।

[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিশ্বারা—হন্মানসিংএর কুস্তিদর্শন ]
(রাম প্রভৃতির প্রতি)—''মান্ব্যের শক্তি শ্বারা লোকশিক্ষা হয় না।
ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না।

''দ্বইজনে কুস্তি লড়ে ছিল—হন্মান সিং আর একজন পাঞ্জাবী ম্বলমান। ম্বলমানটি খ্ব হৃষ্টপ্র্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনের দিন ধরে, মাংস ঘি খ্ব করে খেলে! সবাই ভাবলে, এই জিতবে। হন্মান সিং,—গায়ে ময়লা কাপড়—কদিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপ্তে লাগলো। যেদিন কুস্তি হল, সেদিন একবারে উপবাস। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয় হারবে। কিন্তু সেই জিত্লো। যে পনর দিন ধরে খেলে, সেই হারলো।

"ছাপাছাপি করলে কি হবে?—যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।

[ বাল্য—কামারপর্কুরে লাহাদের বাড়ী সাধ্বদের পাঠগ্রবণ ] 
''আমি ম্থেণিত্তম।" (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত—তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়াও কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপ্রকুরে) সাধ্রয় প'ড়তো, ব্রঝতে পারতুম। তবে একট্ব আধট্ব ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো ব্রঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

[ পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য? মুর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা ]

"তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বি ধবার সময় আর্জ্বন বল্লেন—আমি আর কিছ্বই দেখতে পাচ্ছি না,—কেবল পাখীর চক্ষ্ব দেখতে পাচ্ছি—রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,—গাছ দেখতে পাচ্ছি না—পাখী পর্যাক্ত দেখতে পাচ্ছি না।

''তাঁকে লাভ হলেই হলো।—সংস্কৃত নাই জানলাম।

"তাঁর কৃপা পশ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।

"বাপের পাঁচটি ছেলে,—দ্বই একজন 'বাবা' বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে,—কেউ বা 'পা' বলে ডাকে,—সবটা উচ্চারণ কর্তে পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে?—যে 'পা' বলে, তার চেয়ে? বাবা জানে—এরা কচি ছেলে, 'বাবা' ঠিক বল্তে পাচ্ছে না। \*

<sup>\*</sup>See Maxmuller's Hibbert Lectures. ৪থ—৭

### [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় মন ]

''এই হাত ভাগ্গার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে—নরলীলার দিকে মনটা বড যাচ্ছে। তিনিই মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

''মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না?

''একজন সদাগর লংকার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লংকার কুলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। 'আহা! এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি সেই নররূপ।' এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ঐ লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি কর্তে লাগ্লেন।

''এই কথাটি আমি যখন প্রথম শর্মান, তখন আমার যে কি আনন্দ

र्राइल, वला याय ना।

[ প্র্বকথা—বৈষ্ণবচরণ—ফ্ল্ল্ইশ্যামবাজারের কর্তাভজাদের কথা ]

''বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করতে বল্লে, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইণ্ট বলে জানলে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। 'তুই কাকে ভালবাসিস?' 'অম্ব প্র্র্যকে।' 'তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান্'। ও দেশে (কামারপ্রকুর, শ্যামবাজারে) আমি বল্লাম—'এর্প মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।' দেখ্লাম যে লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম—হবে যদি এক জনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা প্ররুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।"

রাম—কেদারবাব্ কর্তাভজাদের ওখানে ব্রঝি গিছ্লেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—ও পাঁচ ফুলের মধ্য আহরণ করে।

> [ 'হলধারীর বাবা'—'আমার বাবা'—ব্নদাবনে ফিরতিগোষ্ঠদর্শনে ভাব ]

(রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতির প্রতি)—'ইনিই আমার ইন্ট' এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ হয়—দর্শন হয়।

''আগেকার লোকের খ্ব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস!

''মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলপাতা চমংকার হয়ে রয়েছে

দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দ্বই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এলো।

"রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শ্নন্তে গিছিল—একবারে দাঁড়িয়ে উঠ্ল।— যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে 'পামরী!'—এই কথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল।

"স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে—রক্তবর্ণং চতুম্ম্খম্— এই সব বলে ধ্যান কর্ত—তখন চক্ষ্ম জলে ভেসে যেত!

''আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্তেন, গাঁরের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠ্ত। বল্ত ঐ তিনি আস্ছেন।

''যখন হালদার পর্কুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে <mark>নাইতে</mark> যেত না। খবর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন?'

"রঘ্বীর! রঘ্বীর! বলতেন, আর তাঁর ব্রক রম্ভবর্ণ হয়ে যেত। "আমারও ঐ রকম হত। বৃন্দাবনে ফির্তি গোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ঐরূপ হয়ে গিছলো।

"তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয় তো কালীর্পে তিনি নাচ্ছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এর্প কথাও শোনা যায়।" পিণ্ডবটীর হঠযোগী

পশুবটীর ঘরে একটি হঠ্যোগী আসিয়াছেন। এ'ড়েদর কৃষ্ণকিশোরের পত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক ঐ হঠ্যোগীকে
বড় ভক্তি করেন। কিন্তু তাঁর আফিম আর দ্বধে মাসে প'চিশ টাকা খরচা
পড়ে। রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনার এখানে অনেক ভক্তরা
আসে কিছ্ব বলে কয়ে দিবেন,—হঠযোগীর জন্য তাহলে কিছ্ব টাকা
পাওয়া যায়।'

ঠাকুর কয়েকটি ভক্তকে বলিলেন—পশুবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো, কেমন লোকটি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

'ঠাকুরদাদা' দ্ব একটি বন্ধ্বসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বয়স ২৭।২৮ হইবে। বরাহনগরে বাস। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে,— কথকতা অভ্যাস করিতেছেন। সংসার ঘাড়ে পড়িয়াছে,—দিন কতক বৈরাগ্য হইয়া নির দেদশ হইয়াছিলেন। এখনও সাধন ভজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তৃমি কি হে'টে আস্ছো? কোথায় বাড়ী? ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা হাঁ: বরাহনগরে বাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কি দরকার ছিল?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, আপনাকে দর্শনি করতে আসা, তাঁকে ডাকি— মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন? দু পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায়—তার পর অশান্তি কেন?

[ কারিকর ; মন্তে বিশ্বাস ; হরিভক্তি ; জ্ঞানের দুটি লক্ষণ ] শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রবেছি,—ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয়—তা হলে হয়—একট্ব কোথায় আটুকে আছে।

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—মন্ত্র নিয়েছ?

ঠাকুরদাদা—আজ্ঞা, হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?

ঠাকুরদাদার বন্ধ্ব বলিভোছেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন। ঠাকুর বলিতেছেন—একটা গান গাও না গো।

ঠাকুরদাদা গাইতেছেন—

প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব। আনন্দনিঝ্র পাশে যোগধ্যানে থাকিব॥ তত্ত্বফল আহরিয়ে জ্ঞান-ক্ষরুধা নিবারিয়ে, বৈরাগ্য-কুস্মুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম প্রাজব। মিটাতে বিরহ-ত্যা ক্প জালে আর যাব না, হদয়-করঙগ ভরে শান্তি-বারি তুলিব।

কভু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদাম্ত পান করে, হাসিব কাঁদিব (আবার) নাচিব গাইব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, বেশ গান! আনন্দ নিঝর! তত্ত্বফল! হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব।

''তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগ্ছে—আবার কি! ''সংসারে থাকতে গেলেই স্ব্ধ দ্বঃখ আছে—একট্ব আধট্ব অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাক্লে গায়ে একট্ব কালি লাগেই।''

ठाकूत्रमामा—वाख्डा,—এখन कि कत्रव—वटल मिन्।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে— 'হরিবোল'—'হরিবোল'—'হরিবোল' বলে।

''আর একবার এসো,—আমার হাতটা একট্ব সার্বক। মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

(মহিমার প্রতি)—''আহা, ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন।— গাও তো গা সেই গানটি আর একবার।''

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, 'প্রেম গিরি-কন্দরে' ইত্যাদি। গান সমাপত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন—তুমি সেই শ্লোকটি এবার বলত—হরিভক্তির কথা।

মহিমাচরণ নারদপ্রভার হইতে সেই শেলাক্টি বলিতেছেন—

অন্তর্বহির্যাদ হারুস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যাদ হারুস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হারুস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হারুস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওটাও বল—লভ লভ হরিভক্তিং। মহিমাচরণ বলিতেছেন—

বিরম বিরম রশ্বন্ কিং তপস্যাস্থ বংস।
রজ রজ দিবজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধ্বম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং স্থপক্কাম্।
ভব-নিগড়-নিবন্ধচ্ছেদ্নীং কর্ত্তরীঞ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন।

মহিমা-পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লম্জা, ঘৃণা, ভয়, সঙ্কোচ-এ সব পাশ; কি বল?
মহিমা-আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্টি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম ক্টেম্থ বর্দিধ। হাজার
দর্গ্থ কন্ট বিপদ বিঘা হোক্-নিবিকার, যেমন কামারশালের লোহা
যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয়, প্রন্থকার—খ্ব রোখ।
কাম ক্রোধে আমার অনিন্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ! কচ্ছপ যদি
হাত পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাট্লেও আর বার
করবে না।

[ তীব্র, মন্দা ও মকটি বৈরাগ্য ]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি)—''বৈরাগ্য দর্ই প্রকার। তীর বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ি চমে তেতালা। তীর বৈরাগ্য— শাণিত খ্বরের ধার—মায়াপাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।

"কোনও চাষা কতদিন ধরে খাট্ছে—প্রুণ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আস্ছে না! মনে রোখ্ নাই! আবার কেউ দ্ব চার দিন পরেই— আজ জল আন্বো ত ছাড়বো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমসত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আস্তে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—'দে এখন তেল দে নাইবো। নেয়ে খেয়ে নিশিচন্ত হয়ে নিদ্রা।

"একজনের পরিবার বল্লে, 'অম্বক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছ্ম হলো না! যার বৈরাগ্য হায়েছে, সে লোকটির ষোল জন স্ত্রী.—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

''সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বল্লে 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ কর্তে পারবে না,—একট্ব একট্ব করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ কর্তে পারবো। এই দেখ,—আমি চল্ল্বম!'

''সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গাম্ছা— বাড়ী ত্যাগ করে, চলে গেল। এরই নাম তীর বৈরাগ্য।

"আর এক রকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জবালায় জবলে গেরবুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ

### দক্ষিণেশ্বর মণ্দিরে ঠাকুরদাদা, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

200

নাই। তারপর একখানা চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।'

"সংসারের জ্বালা ত আছেই!—মাগ্র অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অমপ্রাশন দিতে পার্ছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে না;— বাড়ী ভাগ্যা, ছাত দিয়ে জল পড়্ছে;—মেরামতের টাকা নাই।

''তাই ছোক্রারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে? (মহিমার প্রতি)—''তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? সাধ্বদের কত কণ্ট! এক জনের পরিবার বল্লে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে—কেন? আট ঘরে ঘ্রের ঘ্রের ভিক্ষা কর্তে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ. বেশ ত !

''সদাব্রত খর্বজে খর্বজে সাধর তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দ্রের গিয়ে পড়ে। দেখেছি, জগন্নাথ দর্শন ক'রে—সোজা পথ দিয়ে সাধ্ব আস্ছে; সদাব্রতর জন্য তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়।

''এতো বেশ,—কেল্লা থেকে যুন্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুন্ধ করলে অনেক অসুবিধা। বিপদ! গায়ের উপর গোলাগর্বল এসে পড়ে!

"তবে দিন কতক নির্জানে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে; সংসারে এসে থাক্তে হয়। জনক জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক, তাতে কি?"

মহিমাচরণ-মহাশয়, মানুষ কেন বিষয়ে মুক্ধ হয়ে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বোলে। তাঁকে লাভ করলে আর ম্বশ্ব হয় না। বাদ্বলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়,—তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

[ উর্ম্পরেতা ধৈর্মরেতা ও ঈশ্বরলাভ—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ]

''তাঁকে পেতে গেলে বীর্য ধারণ করতে হয়।

''শ্বকদেবাদি উর্ম্পরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তার পর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি ন্তন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব সমরণ থাকে,—সব জান্তে পারে।

''বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বংনদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে

দোষ নাই। ও ভাতের গ্র্ণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তব্ম স্ত্রীসংগ করা উচিত নয়।

"শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (Refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুবড়ের নাগরি সব রেখেছিল,—নাগরির নীচে একটি একটি ফুটো করে, তারপর এক বংসর পরে দেখলে; সব দানা বে'ধে রয়েছে—মিছরির মত। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

''শ্রুীলোক একেবারে ত্যাগ—সন্ন্যাসীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গ্রেছে, তাতে দোষ নাই।

''সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ্বে না। সাধারণ লোক পারে না। সা রে গা মা পা ধা নী। 'নী'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাক্তে হয়। স্ত্রীর্প দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীর্প দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয়, স্বপেন বীর্যপাত হয়।

''সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সংগ্যে আলাপ করবে না। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবে না।

"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দ্ব-রক্ম একাদশী আছে। ফল ম্ল খেয়ে,—আর ল্বচি ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)।

''ল্বিচ ছক্কার সঙ্গে হলো দ্বখানা র্বিট দ্বধে ভিজ্ছে। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)। তোমরা নির্জালা একাদশী পারবে না।

[ প্র্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের একাদশী—রাজেন্দ্র মিত্র ]

''কৃষ্ণকিশোরকে দেখ্লাম, একাদশীতে লন্চি ছক্কা খেলে। আমি হদ্বকে বল্লাম—হদ্ব, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)। তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম তারপর দিন আর কিছ্ব খেতে পার্লাম না।'' (সকলের হাস্য)।

যে কয়েকটি ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিতেছেন,—''কেমন গো

#### দক্ষিণেশ্বর মণ্দিরে ঠাকুরদাদা, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

306

— কির্প দেখ্লে? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপ্লে?"
ঠাকুর দেখিলেন, ভক্তরা প্রায় কেহই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজী
নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধ্বকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না।
''রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে
এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—'কেমন গো, মেলায় কেমন সব
সাধ্ব দেখ্লে? রাজেন্দ্র বল্লে—'কই তেমন সাধ্ব দেখ্তে পেলাম না।
একজনকে দেখ্লাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন।'

''আমি ভাবি যে, সাধ্বদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। আমি ভাবি;

আহা, ওরা টাকা বড় ভালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক!"

ঠাকুর একট্র বিশ্রাম করিতেছেন। একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তর দিকে বিসয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটিকে আস্তে আস্তে বালতেছেন—''যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকার র্পও মান্তৈ হয়। কালীর্প চিন্তা করতে করতে সাধক কালীর্পেই দর্শন পায়। তার পরে দেখ্তে পায় যে, সেই র্প অখন্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখন্ড সচিদানন্দ, তিনিই কালী।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমার পাণ্ডিত্য—মণি সেন, অধর ও মিটিং ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের প্রত্ত, তাই ঠাকুর তাহাকে স্নেহ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রামপ্রসন্ন কেবল ঐ রক্ম করে হো হো করে বেড়াচ্ছে। সেদিন এখানে এসে বসলো—একট্ব কথা কবে না—প্রাণায়াম ক'রে নাক টিপে বসে রইলো; খেতে দিলাম, তা খেলে না। আর একদিন ডেকে বসাল্বম। তা পায়ের উপর পা দিয়ে বস্লো—কাপ্তেনের দিকে পা'টা দিয়ে। ওর মার দর্হখ দেখে কাঁদি।

(মহিমার প্রতি)—''ঐ হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে। সাড়ে ছ আনা দিন খরচ। এ দিকে আবার নিজে বল্বে:্লা।''

মহিমা-বল্লে শোনে কে। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীয়্ত্ত মণি সেন (যাঁদের পেনেটীতে ঠাকুরবাড়ী) দ্ব একটি বন্ধ্বসংগ আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাত ভাষ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতে-ছেন। তাঁর সংগীদের মধ্যে একজন ডাক্তার।

ঠাকুর ডাক্টার প্রতাপ মজ্মদারের ঔষধ সেবন করিতেছেন। মণি বাব্র সংগী ডাক্টার তাঁহার ব্যবস্থার অন্যোদন করিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—''সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তা তুমি অমন কথা বলছ কেন?"

এমন সময় লাট্র উচ্চৈঃপ্বরে বলিতেছেন, শিশি পাড়ে ভেঙ্গে গেছে।

মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শর্নিয়া বলিতেছেন—হঠযোগী কাকে বলে ? 'হট্—মানে ত গরম'

মণি সেনের ভাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন—''ওকে জানি। যদ্মিলিককে বলেছিলাম, এ ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,— অম্বক ডাক্তারের চেয়েও মোটা ব্রদ্ধ।''

[ শ্রীযুক্ত মাণ্টারের সহিত একান্তে কথা ]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বিসয়া মাণ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমাস্য হইয়া বিসয়া আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বিসয়া মাণ সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্তালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শ্বনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাণ্টারকে বলিতেছেন—''ঐ ঝাড়ছে! রজোগ্বণ! রজোগ্বণে একট্ব পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্চার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগ্বণে অন্তর্মন্থ হয়, —আর গোপন। কিন্তু খ্ব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উল্লাস!"

### দিক্ষণেশ্বর মণ্দিরে মহিমা, অধর, মান্টার প্রভৃতি ভক্তসংগ

504

অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মাণ্টারের পাশে বসিলেন।
শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপর্টি ম্যাজিন্টেট, বয়ক্রম রিশ বংসর হইবে।
অনেক দিন ধরিয়া সমস্তদিন অফিসের পরিশ্রমের পর ঠাকুরের কাছে
প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাঁহার বাটী কলিকাতা শোভাবাজার
বেনেটোলায়। অধর কয়েকদিন আসেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো, এতদিন আস নাই কেন?

অধর—আজ্ঞা, অনেকগ্বলো কাজে পড়ে গিছ্লাম। ইস্কুলের দর্শ সভা এবং আর আর মিটিং-এ যেতে হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িমিটিং ইস্কুল এই সব লয়ে একেবারে ভুলে গিছলে। অধর (বিনীত ভাবে)—আজ্ঞা সব চাপা পড়ে গিছলো। আপনার হাতটা কেমন আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দেখো এখনো সারে নাই। প্রতাপের ঔষধ খাচ্ছিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বালতেছেন—''দ্যাথো এ সব আনত্য—মিটিং, ইস্কুল, আফিস্ এ সব আনত্য। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।

অধর চুপ করিয়া আছেন।

''এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডোকে নিতে হয়। \*

"তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায়;—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে— সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে।

"কাপেতনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন প্জা করতে বসে, ঠিক একটি ঋষির মত!—এ দিকে কপ্রের আরতি; স্কুদর স্তব পাঠ করে। প্জা ক'রে যখন উঠে, চক্ষে যেন পি'পড়ে কামড়েছে! আর সর্বদা গীতা ভাগবত এ সব পাঠ করে। আমি দ্ব একটা ইংরাজী কথা করেছিলাম,—তা রাগ কল্লে। বলে—ইংরাজী পড়া লোক ভ্রুণ্টাচারী!'

ঋধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে অধর অতি বিনিতভাবে বলিতেছেন—
''আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল—আর—যেন সব অন্ধকার!''

ভক্তের এই কথা শ্বনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাণ্টারের মৃতক্ ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আর সম্নেহে বিলাতেছেন—''আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক!

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—ধ্রৈর্যরেতার কথা তখন যা বল্ছিলে তা ঠিক। বীর্য ধারণ না করলে এ সব (উপদেশ) ধারণা হয় না।

''একজন চৈতন্যদেবকে বল্লে, এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বল্লেন—'এরা যোষিৎসংগ ক'রে সব অপব্যয় করে!—তাই ধারণা করতে পারে না! ফ্রটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

মহিমা প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন! কিরৎক্ষণ পরে মহিমা-চরণ বালতেছেন—ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর্বন—যাতে আমাদের সেই শক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখনও সাবধান হও! আষাঢ় মাসের জল, বটে, রোধ করা শক্ত। কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে!—এখনও বাঁধ দিলে খাকবে।

### ত্রমোদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, জন্মোংসব দিবসে বিজয়, কেদার, রাখাল, স্বরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পশুবটীম্লে জন্মোংসবদিবসে বিজয় প্রভৃতি ভন্তসংগ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পশুবটীতলায় পর্রাতন বটব্লের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, স্বেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগর্নল ভন্তসংগ দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভন্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুদিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে। রবিবার, ২৫শে মে, ১৮৮৪ খ্টাব্দ। ১৩ই জ্যোষ্ঠ; ১২৯১ শ্রু প্রতিপদ।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গ্রন মাসের শ্রক পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিল্তু তাঁহার হাতে অস্থ বলিয়া এতদিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা স্ক্রথ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিল্তু প্রসিন্ধ কীর্তনী।

মান্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষম্লে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মূখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ব্যুস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথায়? এই কথা শ্রনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মান্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাট্বেষ্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

গ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাণ্টারের প্রতি)—দেখ কেমন দ্বজনকে

(কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পশুবটীতে ১৮৬৮ খৃন্টান্দে রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দ্বলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—''বাঁদ্বরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে লা।'' স্বরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সন্দেহে বলিতেছেন, ''তুমি উপরে এসো না। এমন টা (পা মেলা) বেশ হবে।"

স্করেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন

দেখিয়া স্বরেন্দ্র বলিতেছেন—'কি হে বিলাতে যাবে না কি?'

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—''আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে!'' ঠাকুর ভন্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শৃন্তু একদিন বল্ছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও! —বেশ আরাম!—আমি একদিন দেখলাম।'

স্বেন্দ্ৰ—আফিস থেকে এসে জামা চাপ্কান্ খোলবার সময় বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেংধেছ।

[স্বরেন্দের আফিস্—সংসার, অন্তপাশ ও তিন গ্রণ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লন্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-অভিমান, সন্ধেকাচ, গোপনের ইচ্ছা—এই সব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

আমি ঐ থেদে খেদ করি শ্যামা। [১ম ভাগ—৫৫ প্ষ্ঠা গান—শ্যামা মা উড়াচ্চ ঘ্রড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)

ঘ্রাড় আশাবায়্ব ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।

[ ১ম ভাগ, ৫৪ পৃষ্ঠা

''মায়া দড়ি কিনা মাগ ছেলে। বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্ক শা হয়েছে দড়ি। বিষয়—কামিনীকাঞ্চন।

গান—ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম। আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জ<sub>ন</sub>ড়ি পেলাম। প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল, (শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বন্ধ হলাম! ছ' দ্বই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ; খেলাতে না পেলাম যশ. এবার বাজী ভোর হইল।

''পঞ্জন্দি অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপন্ন বশ হওয়া। 'ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব'। ছয়েক ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপন্ন বশ না হওয়া। 'তিনকৈ ফাঁকি দেওয়া' অর্থাৎ তিন গাবের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গ্রনেতেই মান্র্রকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাক্তে পারে, রজঃ থাক্লে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন গ্রন্থ চার। তমোগ্রনে বিনাশ করে, রজোগ্রনে বন্ধ করে, সত্ত্বগ্রনে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।"

বিজয় (সহাস্যে)—সত্ত্বও চোর কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিল্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ—বাঃ! কি চমংকার কথা! শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ এ খুব উ'চু কথা। ভক্তেরা এই সকল কথা শ্রনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয় কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনীকাণ্ডন সম্বন্ধে উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণ—বন্ধনের কারণ কামিনীকাণ্ডন। কামিনীকাণ্ডনই সংসার। কামিনীকাণ্ডনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মূখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—''আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ?—এই আবরণ। এই কামিনীকাণ্ডন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।

''দ্যাখো না—যে মাগ সূখ ত্যাগ করেছে, সে তো জগং সূখ তাাগ করেছে! ঈশ্বর তার অতি নিকট। কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই কথা শ্বনিতেছেন।
(কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)—''মাগ স্ব্র্থ যে ত্যাগ করেছে,
সে জগৎস্ব্র্থ ত্যাগ করেছে।—এই কামিনীকাণ্ডনই আবরণ। তোমাদের
তো এত বড় বড় গোঁফ, তব্ব তোমরা ঐ-তেই রয়েছ! বল! মনে মনে
বিবেচনা করে দেখ।—''

বিজয়—আজ্ঞা, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—

''সকলকেই দেখি, মেয়েমান্বের বশ। কাপেতনের বাড়ী গিছ্লাম;
—তার বাড়ী হয়ে, রামের বাড়ী যাব। তাই কাপেতনকে বল্লাম
'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপেতন তার মাগ্কে বল্লে! সে মাগও তেমনি—
'ক্যা হ্য়া' 'ক্যা হ্য়া' করতে লাগল। শেষে কাপেতন বল্লে যে, ওরাই
(রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের
হাস্য)।

''টাকা কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আমি দ্ব'টো টাকাও আমার কাছে রাখ্তে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'

''বড়বাব্রর হাতে অনেক কর্ম', কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম' হবে।' গোলাপী বড়বাব্রর রাঁড়।

[প্রেকথা—ফোর্ট দশনি—স্ত্রীলোক ও 'কলমবাড়া রাস্তা']

''প্রর্ষগ্রলো ব্রঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

''কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পে'ছিলাম, তখন বোধ হোলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পরে দেখি যে চারতোলা নীচে এসেছি! কলমবাড়া \* রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জান্তে পারে না যে আমায় ভূতে পেরেছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।''

ি বিজয় (সহাস্যে)—রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওকথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" তিনি আবার স্বীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতে— ছেন।

<sup>\*</sup>Sloping

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। (সকলের হাস্য)।

"যারা কামিনী কাণ্ডন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছ্ব ব্রুত পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা ব্রুত্ত পারে।

"প্রী মায়ার পিণী। নারদ রামকে প্রতব করতে লাগলেন—'হে রাম, তোমার অংশে যত পর্রব্য; তোমার মায়ার পিনী সীতার অংশে যত স্রী। আর কোন বর চাই না—এই কোরো, যেন তোমার পাদপশ্মে শর্মধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মৃশ্ধ না হই!'

[ গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ ]

স্বরেন্দ্রের কনিষ্ঠ দ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি দ্রাতৃ-প্রবেরা আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের কর্মে নিযর্ক্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)—তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। দ্যাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে, —সং অসং বিচার হয়েছে!—এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা; কখনও এখানে এলি, দুই দিন থাক্লি।'

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় ক'রে থাক্বে—তবেই মজাল হবে। 'আর আনন্দে থাক্বে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক স্বরে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়, আর যারা শ্বনে তাদেরও আহ্মাদ হয়।

''ঈশ্বরে' বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।

"সাধ্রর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধ্র ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঃশ। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই! —ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে।"

[ পণ্ডবটীতে সহচরীর কীর্তন—হঠাৎ মেঘ ও ঝড় ]

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সি<sup>\*</sup>তির গোপালকে ছাতির কথা বিলয়া গেলেন। গোপাল মাণ্টারকে বিলতেছেন—'উনি বলে গেলেন,

8थ-४

ছাতি ঘরে রেখে আস্তে।' পণ্ডবটীতলায় কীর্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে কেহু বসিয়া কেহু দাঁড়াইয়া আছেন।

গতকল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসংগ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিণতের গোপালের প্রতি)—হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ? গোপাল—আজ্ঞা, না। গান শ্বন্তে শ্বন্তে ভুলে গেছি! ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে; গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে

গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যে এত এলো মেলো, তব্ব অত দ্রে নয়!
''রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই কে বলে ১১ই!
''আর গোপাল—গর্র পাল! (সকলের হাস্য)।

''সেই যে স্যাক্রাদের গলেপ আছে—একজন বলছে, 'কেশব', একজন বলছে 'গোপাল', একজন বলছে 'হরি', একজন বলছে 'হর'! সে 'গোপালের' মানে গর্র পাল!'' (সকলের হাস্য)।

স্বরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দে বলিতেছেন—'কান্ব কোথায়?'

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়াদি ভক্তসংগে সংকীর্তনানন্দে—সহচরীর গোরাংগসন্ন্যাস গান কীর্তনী গোরসন্ন্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন— (নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম!) (জীবের দ্বঃখ ঘ্রচাইতে) (নারী হেরিবে না!) (নইলে বৃথা গোর অবতার!) ঠাকুর গোরাংগের সন্ন্যাস কথা শ্রনিতে শ্রনিতে দন্ডায়মান হইয়া স্মাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় প্রুৎপ্রমালা পরাইয়া দিলেন! ভবনাথ রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্যা, বিজয়, কেদার, রাম, মাণ্টার, মনোমোহন, লাট্র প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গোরাজ্য কি আসিয়া ভক্তসংখ্য হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন! [ শ্রীকৃষ্ণই অখণ্ড সচিদানন্দ—আবার জীব জগৎ—সরাট্ বিরাট্ ]

অলেপ অলেপ সমাধি ভংগ হইতেছে। ঠাকুর সচিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আর এক এক বার পারিতেছেন-না। বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ। কৃষ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাগ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তম্মৈ শ্রীগরুরবে নমঃ।

"তুমিই অখণ্ড—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছো! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বৃদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মন জীবন!"

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ''বাব্ৰ, তুমিও কি বেহঃশ হয়েছো?''

বিজয় (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, না।

কীর্তানী আবার গাহিতেছেন—''আঁধল প্রেম!' কীর্তানী যাই আখর দিলেন—'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওতে প্রাণব'ধ্ব হে!' ঠাকুর আবার সমাধিদ্ধ!—ভবনাথের কাঁধে ভাষ্গা হাত্টি রহিয়াছে।

কিণ্ডিং বাহ্য হইলে, কীর্তানী আবার আখর দিতেছেন—'যে

তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে তার কি এতো দ্বঃখ?'

ঠাকুর কীর্তানীকে নমস্কার করিলেন। বাসিয়া গান শ্বনিতেছেন— মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্তানী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতে-ছেন।

[ প্রেমে দেহ ও জগৎ ভূল—ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি ] শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)—প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেব—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্যন্ত ভুল হ'য়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া ব্রঝাইতেছেন।
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে। (সে দিন কবে বা হবে)
(অঙ্গে প্রলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে)
(দ্বদিন ঘ্রচে স্বদিন হবে,) (কবে হরির দয়া হবে,)।

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাণ্টারের বাহ্ন আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

ন্ত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ! চিত্রাপিতের ন্যায়
দাঁড়াইয়া! কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন—
''হৃদয়কমলমধ্যে নিব্বশোষং নিরীহম্, হরিহরবিধিবেদ্যং
যোগিভিধ্যানগম্যম জনন্মরণভীতিভ্রংশি সচিৎস্বর্পেম্।
সকল ভূবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥''

ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছেন—ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া!
—ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্!

কীর্তন ও নৃত্য-স্থলের ধর্লি ঠাকুর লইতেছেন।'

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্যাসীর কঠিন ব্রত—সম্যাসী ও লোকশিক্ষা ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন —'হা কৃষ্ণচৈতন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল! ভবনাথ—তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা! শ্রীরামকৃষ্ণ—'আহা! কি ভাব!' [এই বলিয়া গান ধরিলেন— প্রেমধন বিলায় গোরারায়।

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তব্ব না ফ্রার!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়!, চাঁদ গোর ডাকে আয়!

(ঐ) শান্তিপ্র ডুব্র ডুব্র নদে ভেসে যায়।
(বিজয় প্রভৃতির প্রতি)—''বেশ বলেছে কীর্তানে,—
''সন্ন্যাসী নারী হেরবে না। এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।' কি ভাব!''
বিজয়—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে—তাই অত কঠিন নিয়ম!—নারীর চিত্রপট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না!—এর্মান কঠিন নিয়ম!

"কালো পাঁঠা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একট্র ষা থাক্লে হয় না। রমণীসংগ তো কর্বে না—মেয়েদের সংগ্য আলাপ পর্যন্ত কর্বে না।"

বিজয়—ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈতন্য-

দেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন্।

[ প্র্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মাড়োয়ারীর টাকা ও মথ্বরের জমি লিখিয়া দিবার প্রস্তাব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাণ্ডন—যেমন স্বন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্কা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে ব্থা সোন্দর্য।

''মাড়োয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথ্র জমি

লিখে দিতে চাইলে;—তা ল'তে পার্লাম না।

"সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধ্ব সন্ন্যাসী সেজেছে,— তখন ঠিক সাধ্ব সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই —যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

"একজন বহুরর্পী ত্যাগী সাধ্য সেজেছিল। বাব্রা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে 'উ'হ্ব' করে চলে গেল,—টাকা ছ্ব'লেও না। কিন্তু খানিক পরে গা হাত ধ্রুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে,

'কি দিচ্ছিলে এখন দাও'। যখন সাধ্য সেজেছিল, তখন টাকা ছ্ব'তে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

''কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই। তবু কোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।"

ি শ্রীয়্ত্ত কেশবসেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না কেন ]

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাণ্ডনের ভিতর ছিলেন।—তাই লোক-শিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (কেশব)—বুঝেচো?

বিজয়—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এদিক ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পার-লেন না।

ি শ্রীটেতন্যদেব কেন সংসার ত্যাগ করিলেন ]

্বিজয়—চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখা-দেখি সংসার কর্তে চাইবে।—কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ করে হরি-পাদপদ্মে সমসত মন দিতে কেহ চেণ্টা করবে না!

প্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। "সাধ্র সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাণ্ডন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্গ্রর্! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।"

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই!

## চতুৰ্দ্দশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে স্বরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল; লাট্র, মাণ্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযা, ত্ত বাবারাম, রাখাল, লাট্র, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসংশ্য বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে রাখাল, অধর, মাণ্টার, আরও দ্ব একজন ভক্ত আছেন।

আজ শ্বকবার—জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণান্বাদশী, ২০শে জ্বন, ১৮৮৪। পাঁচদিন

পরে রথযাত্রা হইবে।

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। অধর আরতি দেখিতে গেলেন। ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে মণির শিক্ষার জন্য ভন্তদের গল্প করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, বাব্রামের কি প্ড়বার ইচ্ছা আছে ?

''বাব্রামকে বল্লাম, 'তুই লোক শিক্ষার জন্য পড়। সীতার উন্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য করতে রাজী হ'লো না। রাম বল্লেন, মুর্খদের শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। না হ'লে তারা বল্বে, বিভীষণ রামের, সেবা করেছে তার কি লাভ হ'লো?—রাজ্যলাভ দেখলে খুশী হবে।

''তোমায় বলি সেদিন দেখলাম—বাব্রাম, ভবনাথ আর হরিশ

এদের প্রকৃতি ভাব।

র্বান এখনত তার।

'বাব্রামকে দেখলাম—দেবীম্তি। গলায় হার। সখী সংখ্যা
ও স্বাস্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শ্বন্ধ। একট্ব কিছব্ব করলেই ওর হয়ে

যাবে।

"কি জানো দেহ রক্ষার অস্ক্রবিধা হ'চে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। এদের স্বভাব সব একরকম হ'য়ে যাচে। নোটো (লাট্র) চড়েই রয়েছে (সর্বদাই ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হ'বার যা।

''রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্চে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়!(আমার) সেবা কর্তে বড় পারে না।

''বাব্রাম আর নিরঞ্জন—এদের ছাড়া কই ছোক্রা?—যদি আর কেউ আসে, বোধ হয়, ঐ উপদেশ নেবে; চলে যাবে।

''তবে টানাটানি করে আস্তে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গামা হ'তে পারে। (সহাস্যে) আমি যথন বলি 'চলে আয় না' তথন বেশ বলে,— 'আপনি করে নিন্ না!' রাখালকে দেখে কাঁদে। বলে, ও বেশ আছে!

''রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসন্ত হবে না। বলে, 'ও সব আল, নি লাগে!' ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বংসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে। ও গেল না। বলে,—'আমোদ আহ্মাদ ভাল লাগে না।

''নিরঞ্জনকে তোমার কির্পে বোধ হয়?''

মাণ্টার—আজ্ঞা, বেশ চেহারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, চেহারা শ্বধ্ব নয়। সরল। সরল হ'লে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি কাঁকর কিছ্ব নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়, আর শীঘ্র ফল হয়।

"নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল,—কামিনীকাণ্ডনই বন্ধ করে?"

মান্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পান তামাক ছাড়লে কি হবে ? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

''ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে. ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম করে,—ও'তে দোষ নাই।

''তোমার কর্ম' যা করো,—এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ।

''কেরাণী জেলে গেলো—বন্ধ হোলো—বেড়ী পর্লে—আবার মুক্ত হোলো। মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? সে আবার কেরাণীগিরিই করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ও'দের খাওয়ানো পরানো। তারা তা না হ'লে কোথায় যাবে?''

মনি—কেউ নেয় তো ছাড়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বই কি। এখন—এও করো, ওও করো।

মূণি—সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বই কি! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একট্র কর্ম বাকী আছে। সেট্রকু হয়ে গেলেই শান্তি—তখন তোমায় ছেড়ে দেবে। হাসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না। রোগ সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে।

"ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরণ্য, তারা ও কথা বলে না। তাদের দুর্নিট জিনিস জান্লেই হলো; প্রথম, আমি (শ্রীরামক্ষ) কে? তারপর, তারা কে—আমার সংগ্য সম্বন্ধ কি?

''তুমি এই শেষ থাকের। তা না হ'লে এতো সব করে \* \*
নিরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জনের প্ররুষ-ভাব; বাব্রুরাম,

ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব ]

''ভবনাথ, বাব্রাম এদের প্রকৃতি-ভাব। হরিশ মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাব্রাম বলেছে, ঐ ভাবটা ভাল লাগে। তবেই মিল্লো। ভব-নাথেরও ঐ ভাব। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটাছেলের ভাব।

[ হাত ভাঙ্গার মানে—সিন্ধাই \* ও শ্রীরামকৃষ্ণ ]

"আচ্ছা, হাত ভাগ্গার মানেটা কি? আগে একবার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেগে গিছ্লো; এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাগ্গলো।

মণি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন—

"হাত ভেঙেগছে সব অহঙকার নিম্লৈ করবার জন্য! এখন আর ভিতরে আমি খুজে পাচ্ছি না। খুজিতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহঙকার একেবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই!

"চাতকের দ্যাখো মাটিতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে!

<sup>\*</sup>Miracles

''আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, মাছ খাও বোলে তোমার সিন্ধাই হয় নাই। ''এক একবার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পড়ে। এখন যদি সিন্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখানা হাসপাতাল হ'য়ে পড়বে। লোক এসে বলবে, 'আমার অসমুখ ভাল করে দাও!' সিন্ধাই কি ভাল?''

মাণ্টার—আজে, না। আপনি তো বলেছেন, অণ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটি থাকলে ভগবানকৈ পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছ! যারা হীনব্বদিধ, তারাই সিদ্ধাই চায়।

''যে লোক বড় মান্ধের কাছে কিছ্ব চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না;—আর যদি চড়তে দেয় তো কাছে বস্তে দেয় না। তাই নিষ্কাম ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি— সর্বাপেক্ষা ভাল।

[ সাকার নিরাকার দ্বই-ই সত্য—ভক্তের বাটী ঠাকুরের আড্ডা ]
''আচ্ছা, সাকার নিরাকার দ্বই-ই সত্য। কি বলো?—নিরাকারে
মন অনেকক্ষণ রাখা যায় না—তাই ভক্তের জন্য সাকার।

''কাপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে খ্ব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।

''তোমার আন্ডাটায় একবার যেতে হবে। ভাবে দেখ্লাম— অধরের বাড়ী, স্বরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়ী—এ সব আমার আন্ডা। ''কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইন্টাপত্তি নাই।''

[ভক্তসঙ্গে লীলা পর্যন্ত বাজীকরের খেলা—চণ্ডী—দয়া ঈশ্বরের] মাষ্টার—আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখ বোধ হ'লেই দুঃখ। আপনি সুখ দুঃখের অতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, আর আমি দেখছি,—বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপেনর মত।

''যখন চণ্ডী শ্ন্ন্তাম, তখন ঐটি বোধ হ'য়েছিল। এই শ্নুস্ভ নিশ্বুস্ভের জন্ম হ'লো। আবার কিছ্মুক্ষণ পরে শ্ন্ন্লাম, বিনাশ হয়ে গেল।''

মাষ্টার—আজ্ঞা, আমি কালনায় গংগাধরের সংখ্যে জাহাজে ক'রে যাচ্ছিলাম। জাহাজের ধাক্কা লেগে এক নোকা লোক, কুড়ি প'চিশজন

#### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, মান্টার, অধর রাখাল প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

250

ভূবে গেল! ফীমারের তরঙগের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল!

. ''আচ্ছা, যে বাজী দেখে, তার কি দয়া থাকে?—তার কি কর্তৃত্ব বোধ থাকে?—কর্তৃত্ব বোধ থাক্লে তবে তো দয়া থাক্বে?''

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে একবারে সবটা দ্যাখে,—ঈশ্বর মায়া, জীব; জগং।
"সে দ্যাখে যে, মায়া (বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া) জীব; জগং—
আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে।
জ্ঞান অসির দ্বারা কাটলৈ পর, আর কিছুই নাই! তখন নিজের
'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হ'য়ে পড়ে!

মণি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ''কি রক্ম জানো?—যেমন প'চিশ থাক্ পাপ্ডিওয়ালা ফ্রল। এক চোপে কাটা!

"কর্তৃত্ব! রাম! রাম!—শ্বকদেব, শঙ্করাচার্য্য এ'রা বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। দয়া মান্ব্যের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিদ্যার আমির ভিতরেই দয়া, বিদ্যার 'আমি' তিনিই হয়েছেন। [অতি গ্বহ্য কথা—কালীব্রহ্ম—আদ্যাশক্তির এলাকা—কাল্ক অবতার]

''কিন্তু হাজার বাজী দ্যাখো, তব্ব তাঁর অন্ডরে \* (অধীন)। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেম্নি করতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়— তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।

''যতক্ষণ একট্ব 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অন্ডরে—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

''আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার।

অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।

''কালীবাড়ীর আগেকার খাজাণ্ডি কেউ কিছ্র বেশী রকম চাইলে বল্তো 'দ্ব তিন দিন পরে এসো।' মালিককে জিজ্ঞাসা কর্বে।

"কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাং ঘোড়া আর তরবার আস্বে—"

<sup>\*</sup>Under

358

[ কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী—ধাত্রী ভুবনমোহিনী ] অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধারী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিস খাইতে পারেন না—বিশেষতঃ ডাক্টার, কবিরাজের, ধান্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাহারা টাকা লন, এই জন্য খাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )—ভূবন এসেছিল। প'চিশ্টা বোশ্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল। আমায় বল্লে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বল্লাম—আমার পেট ভার। আর সত্যিই দেখ না, একট্ম কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হ'য়ে গেছে।

''কেশব সেনের মা বোন্ এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি!—ভারী শোক পেয়েছে।"

#### প্রদেশ খণ্ড

#### বলরামমন্দিরে রথের পর্নর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মর্জালস করিয়া বিসিয়া আছেন। আনন্দময় মুর্তি!—ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ পর্নর্থানা। বৃহস্পতিবার। আষাঢ় শরুরা দশমী। ৩রা জর্লাই ১৮৪। শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একথানি ছোট রথও আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পর্নর্থানা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে। গত ২৫শে জ্বন ব্রধবারে শ্রীশ্রীরথ-যান্নার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠন্ঠনিয়ার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন\*। সেই দিনই বৈকালে কলেজ জ্বীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিন দিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে. দ্বিতীয়বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন†।

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজু নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পশ্ডিত হিন্দ্রধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎস্কুক্ত হুইয়াছেন?

ঠাকুর ভন্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা ভন্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান্ বৈশ্বব। তিনি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত—প্রথম ভাগ † শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত—তৃতীয় ভাগ

প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীশ্যামস্কুন্দর বিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন। কখনও শ্রীচৈতন্য-চরিতাম্তাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনও ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিপি করেন। কখনও বিসয়া বিসয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন। কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য, বলরাম তাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন। 'সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবিদ্যের মধ্যে; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে না'—এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।

[বলরামের পিতার প্রতি সর্বধর্ম সমন্বর উপদেশ। ভক্তমাল; পর্বেকথা—মথ্যরের বৈষ্ণবচরণের গোঁড়ামি ও শান্তদের নিন্দা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেরে। এক জারগার ভগবতীকে বিষ্কৃমন্ত্র লইরে তবে ছেড়েছে!

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সন্খ্যাত ক'রে সেজো বাব্র কাছে আনালন্ম। সেজো বাব্ খন্ব যত্ন খাতির কর্লে। র্পার বাসন বার ক'রে জল খাওয়ান পর্যন্ত। তার পর সেজো বাব্র সাম্নে বলে কি—'আমাদের কেশবমন্ত না নিলে কিছন্ই হবে না!' সেজো বাব্ শান্ত, ভগবতীর উপাসক। মন্থ রাঙা হ'য়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!

'শ্রীমশ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে মহাসম্দ্র পার হওয়াও তা!' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় ক'রে গেছে।

''শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজ-রাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার ক'র্বেন?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য'। (সকলের হাস্য)। [পূর্ব কথা—ঠাকুরের জন্মভূমিদর্শন\* ১৮৮০—ফ্বল্বই শ্যামবাজারের তাঁতী বৈষ্ণবদের অহঙ্কার—সমন্বয় উপদেশ ব

"নিজের নিজের মত ল'য়ে আবার অহৎকার কত! ও দেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈশ্বব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন্ বিশ্ব্ব মানেন? পাতা বিশ্ব্ব! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!)—ও আমরা ছইনা! কোন্ মিব? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব, মানি। কেউ বলছে, তোমরা ব্রিময়ে দেও না, কোন হরি মান।' তাতে কেউ বলছে—'না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক্।' এদিকে তাঁত বোনে; আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা!

[লালাবাব্র রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব রতির মার গোঁড়ামি]

"রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব;—বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খ্র আসা যাওয়া ক'রতো। ভব্তি দ্যাথে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো!

'মে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শান্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা র্প।

'নিগ্রণ মেরা বাপ, সগ্রণ মাহতারি,'

कारत नित्ना कारत वत्ना, पाना शाला ভाती।

''বেদে যাঁর কথা আছে, তল্তে তাঁরই কথা, প্ররাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচিচদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

''বেদে বলেছে, ওঁ সচিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচিদানন্দঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার জন্মভূমি দর্শন সময়ে ১৮৮০ খৃঃ ফ্লুই শ্যামবাজারের ফ্দয়ের সংগ্র শ্ভাগমন করিয়া নটবর গোল্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী, প্রভৃতি ভত্তগণের সহিত সংকীর্তান করেন।

শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। প্ররাণে বলেছে, ওঁ সচিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচিদানন্দের কথাই বেদ প্ররাণ তল্তে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে,—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।''

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা—বালকবং—উল্মাদবং ঠাকুর বারান্দার দিকে একট্র গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বস্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬।৭ বংসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সংজ্য আরও দ্ব একটি সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে।

বিশ্বশ্ভরের কন্যা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আমি তোমায় নমস্কার কর্লুম, দেখলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কই, দেখি নাই।

কন্যা—তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি;—দাঁড়াও, এ পা'টা করি! ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল—'মাইরি, গান জানি না!'

তাহাকে আবার অন্বরোধ করাতে বলিতেছে, 'মাইরি বল্লে আর বলা হয়?' ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শ্বনাইতেছেন। প্রথমে কেল্বুয়ার গান, তারপর, 'আয় লো তোর খোঁপা বে'ধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি!' (ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শ্বনিয়া হাসিতেছেন)। [প্র্বকথা—জন্মভূমি দর্শন \* ১৮৬৯।৭০—বালক শাবরামের চরিত্র—সিহোড়ে হদয়ের বাড়ী দ্বর্গাপ্রজা—ঠাকুরের উন্মাদ কালে লিঙ্গপ্রজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ

বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে।

''যখন আমি ও দেশে (কামারপ্রক্রে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স,—পর্কুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্ছে, 'চোপ্'! আমি ফড়িং ধরবো! ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে আছে; বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে,—তব্বও দ্বার খ্লে খ্লে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উ কি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ,—আর বলছে. 'খ্ড়ো! আবার চক্মিক ঠুকছে'।

''পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সন্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বল্ছে, 'তুমি খুড়ো না পিসে?'

''পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে,—কোথায় যাচ্ছে—কোথায় চলছে—হিসাব নাই। রামলালের ভাই হাদের বাড়ী দুর্গাপ্জা দেখতে গি'ছিল। হাদের বাড়ী থেকে ছট্কে আপনা আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছ্ব বলতে পারে না। কেবল বল্লে—'চালা' (অর্থাং যে আটচালায় প্জা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, 'কার বাড়ী থেকে এসেছিস্?' তখন কেবল বলে—'দাদা'।

''পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ প্জা করতাম। জীবন্তলিঙ্গপ্জা। একটা আবার মৃক্তা পরানো হতো! এখন আর পারি না।

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম—১৮ই চৈত্র ১২৭২, 'দোলপ্র্ণিমার দিনে (৩০শে মার্চ ১৮৬৬ খ্ঃ) ঠাকুরের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খঃ।

<sup>88-8</sup> 

[প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা] ''দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু, দিন পরে একজন পাগল এসেছিল,—পূর্ণ-জ্ঞানী। ছে'ড়া জ্বতা, হাতে কণ্ণি—এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা: গুণ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কে'পে গিয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—ল্রুক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুর্নিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছ্র পেছ্র গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে! তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?' তখন সে বলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!' ''আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শ্বনলাম, আমার ব্বক গ্রুর্ গ্রুর্ কর্তে লাগলো, আর হ্দেকে জড়িয়ে ধরল ম। মাকে বল্লাম, 'মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!' আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক পাগলাম। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলবো। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদব্দিধ থাক্বে না, তখন জানবি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেশ হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।''

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন—সাধ্যসাধনা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কাছে বাসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয় ?

মান্টার—আজ্ঞা, বেশ।

श्रीतामकृष्य- श्रूव व्यक्तिमान्, ना?

মান্টার—আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার মত—যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। তবে ওর একট্র কাজ বাকী আছে।

মান্টার—আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্বধ্ব পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছ্ব তপস্যার দরকার— কিছু সাধ্য সাধনার দরকার।

[প্র্বকথা—গোরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রীর সাধনা—বেলঘরের বাগানে কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫—কাম্তেনের আগমন ১৮৭৫—৭৬]

''গোরী পশ্ডিত সাধন করেছিল। যখন স্তব করতো, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর!'—তখন পশ্ডিতেরাও কে'চো হয়ে যেত্।

''নারায়ণ শাস্ত্রীও শ্বধ্ব পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী পর্ণচিশ বংসর একটানে পড়েছিল। সাত বংসর
ন্যায় পড়েছিল,—তব্তু 'হর, হর' বল্তে বল্তে ভাব হত। জয়প্রের
রাজা সভাপণিডত কর্তে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার করলে
না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বিশ্চাশ্রমে যাবার ভারী ইচ্ছা,
—সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বল্ত। আমি
তাকে সেখানে যেতে বারণ কর্লাম।—তখন বলে 'কোন্ দিন মরে

যাব, সাধন কবে কর্ব—ডূব্কি কব্ ফাট্ যায়্গা!' অনেক জেদারজেদির পর আমি যেতে বল্লাম।

''শ্বনতে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ্য করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরব নাকি চড়্ মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, 'বে'চে আছে,—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।'

''কেশব সেনকে দেখবার আগে নারা'ণ শাস্ত্রীকে বল্ল্ম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, লোকটা জপে সিন্ধ। সে জ্যোতিয জান্তো—বল্লে, 'কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল।'

''তখন আমি হ্দেকে সংখ্য ক'রে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম 'এ'রই ন্যাজ খসেছে,—ইনি জলেও থাক্তে পারেন, ড্যাখ্যাতেও থাকতে পারেন।'

''আমাকে পরোখ্ করবার জন্য তিন জন রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসমগু ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল—কেবল 'দয়ায়য়, দয়ায়য়' করতে লাগল—আর আমাকে বলে, 'তুমি কেশব বাব্বকে ধর তা হলে তোমার ভাল হবে।' আমি বল্লাম, 'আমি সাকার মানি তব্তু 'দয়ায়য়, দয়ায়য়' করে! তখন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম, 'এখান থেকে যা!' ঘরের মধ্যে কোনমতে থাকতে দিলাম না! তারা বারান্দায় গিয়ে শ্বয়ে রইল।

''কাপ্তেনও যে দিন আমায় প্রথম দেখলে, সেদিন রাত্রে রয়ে গেল। [মাইকেল মধ্মস্দেন \*—নারা'ণ শাস্ত্রীর সহিত কথা]

''নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাব্র

শ্রীমধ্স্দন কবি—জন্ম সাগরদাঁড়ি ১৮২৪; ইংলণ্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭;
দেহত্যাগ, ১৮৭৩। ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮-র পরে হইবে।

বড় ছেলে দ্বারিক বাব্ব সংগ্যে ক'রে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সংগ্য মোকন্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাব্বরা প্রামর্শ করছিল।

''দুক্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা হইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্তে পারলেন না। ভুল হ'তে লাগল! তখন ভাষায় কথা হল।

''নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে।' মাইকেল পেট দেখিয়ে বল্লে, 'পেটের জন্য—ছাড়তে হয়েছে।'

''নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সংক্রে কথা কি কইব!' তখন মাইকেল আমায় বল্লে, 'আপনি কিছ্ব বল্বন।'

''আমি বল্লাম, কে জানে কেন আমার কিছ্ব বলতে ইচ্ছা করছে

না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধর্ছে।"

[ কামিনীকাণ্ডন পণ্ডিতকেও হীনব্দিধ করে—বিষয়ীর প্জাদি ] ঠাকুরকে দর্শন করতে চৌধ্রী বাব্র আসিবার কথা ছিল। মনোমোহন—চৌধ্রী আস্বেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপ্রের

সেই বাঙ্গাল (শশধর) আস্বে—তবে যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি হীনব্দিধ.!—বিদ্যার অহঙকার, তার ওপর দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, ধরাকে সরা মনে করছে!

চোধ্রী এম, এ, পাশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খ্র বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিন চার শত টাকা মাহিনা পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—এই কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি মান্বকে হীনব্বিশ্ব করেছে। হরমোহন যথন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭।১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্জাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা ক'রে পরিবারের রোজ বাজার করে। (সকলের হাস্য)। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি

বল্লাম 'যা এখান থেকে চলে যা—তোকে ছ‡তে আমার গা কৈমন করছে।'

কর্তাভজা চন্দ্র (চাট্বযো) আসিয়াছেন। বয়ক্রম ষাট প'য়বট্টি।
মুখে কেবল কর্তাভজাদের শেলাক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে
যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন,
'এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে।' ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপর্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তঃপর্রে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্যবদন। বলিলেন, ''আমি পাইখানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম। আর একট্র ফ্রল ট্রল দিলাম।

''বিষয়ীদের প্জা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে, মনে সর্বদাই 'রাম' 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও 'সোহহং' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে।

"সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ—ঠাকুরের সমাধি শ্রীয়্ত্ত শশধর দ্ব একটি বন্ধ্ব সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা সকলে বাসকশয্যা জেগে আছি—

কখন বর আসবে!

পিণ্ডত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)—জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম—শান্ত স্বভাব;

দ্বিতীয়—অভিমানশ্ন্য স্বভাব। তোমার দ্বই লক্ষণই আছে।

''জ্ঞানীর আর কতকগর্বাল লক্ষণ আছে। সাধ্রর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থালে—যেমন লেক্চার দিবার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে— রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পশ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)।

''বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।

বালকবং, উন্মাদবং, জড়বং, পিশাচবং।

'বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগন্ড, যৌবন! পোগন্ড অবস্থায় ফছকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায়।''

পণ্ডিত—কির্প ভব্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়?

[শশধর ও ভত্তিতত্ত্-কথা—জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই—বৈষ্ণবদের দীনভাব] শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রকৃতি অন্সারে ভত্তি তিন রকম! ভত্তির সত্ত্ব,

ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

''ভক্তির সত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সের্প ভক্ত গোপন ভালবাসে,
—হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—
বিশ্বন্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—যেমন অর্ণোদয়
হ'লে ব্রঝা যায় যে, স্যোদয়ের আর দেরী নাই।

''ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একট্ৰ' ইচ্ছা হয়—লোকে দেখ্ৰক আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে প্জো করে, গরদ পরে ঠাকুরম্বরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ।

''ভক্তির তমঃ—যেমনি ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢে°কি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে 'মারো! লোটো!' উন্মাদের ন্যায় বলে—'হর, হর, হর; ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খুব জোর, জবলন্ত বিশ্বাস!

''শান্তদের ঐর্প বিশ্বাস।—িকি; একবার কালীনাম দ্বর্গানাম করেছি—একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ।

''বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কে'দে কোকিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ দ্য়া কর,—আমি অধম, আমি পাপী ।!'

''এমন জবলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!—রাতদিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ!

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন।
ত্তামি দ্বর্গা দ্বর্গা বলে মা যদি মরি।

আথেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥ নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রন, সর্রাপানাদি বিনাশী নারী। এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

গান শ্রনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা। স্বধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা! অধরের গায়ক বৈষ্ণবচরণ এইবার গান গাইতেছেন— দ্বর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,

দ্বর্গমে শ্রীদ্বর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥ তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল,

তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দাদশ গোপাল॥
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,

এবার কোনর্পে আমায় করিতে হবে পার॥

#### कीनकाण-वनवाममन्मित्व भूनयाता मिनदम ज्ङ्रमद्भा

209

চল অচল তুমি মা তুমি স্ক্র স্থ্ল, স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বম্ল॥ গ্রিলোকজননী তুমি গ্রিলোকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি (মা গো) তোমার শক্তি তুমি॥

এই কয় চরণ গান শ্বনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গান সমাণ্ড হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন—

> यत्भामा नाठाज भागा वर्ता नीलर्भाष, रमत्भ लन्कारल रकाथा कतालवमनी।

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্তান গাইতেছেন। স্ববোল-মিলন। যখন গায়ক আখর দিতেছেন—'রা বৈ ধা বেরায় না রে!'—ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

শশধর প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতেছেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রনর্থারা—রথের সম্মুখে ভন্তসংগ ঠাকুরের নৃত্য ও সংকীর্তন ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাশ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভন্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বিসয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাণ্টারকে বালতেছেন, ''তোমরা একটা খোঁচা দেও না''—অর্থাৎ শশধরকে কিছ্ম জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি)—ব্রন্সের র্পকল্পনা যে শাস্তে আছে, সে কল্পনা কে করেন?

পণ্ডিত—ব্রহ্ম নিজে করেন,—মান্বের কল্পনা নয়। ডাঃ প্রতাপ—কেন রূপ কল্পনা করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? তিনি কার্ সংগ পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খ্রিশ, তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খপরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও;—ক-টা গাছ ক-হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,—এ সব হিসাবে কাজ কি? বৃথা তক বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না। ডাঃ প্রতাপ—তা হ'লে আর বিচার কর্ব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৃথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সদ্সং বিচার করবে,—কোন্টা নিতা, কোন্টা অনিত্য। যেমন কামক্রোধাদির বা শোকের সময়।

পশ্ডিত—ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে। গ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, সদসং-বিচার। [সকলে চুপ করিয়া আছেন গ্রীরামকৃষ্ণ (পশ্ডিতের প্রতি)— আগে বড় বড় লোক আস্ত। পশ্ডিত—কি, বড় মান্ত্রই?

<u>শ্রীরামকৃষ্ণ—না, বড় বড় পণিডত।</u>

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের দ্বতালার উপর আনা হইয়াছে।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, স্বভদা ও বলরাম নানা বর্ণের কুস্বম ও প্রুৎপমালায়
স্বশোভিত হইয়াছেন এবং অলংকার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান
করিয়াছেন। বলরামের সাত্ত্বিক প্জা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের
লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আসিয়াছেন। ঐ বারান্দাতে রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন—নদে টল মল টল মল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

গান—যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দর্ভাই এসেছে রে।
ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও
গাইতেছেন। কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে
যোগ দান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পরিপ্রেণ হইল। মেয়েরাও নিকটপথ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন! বোধ হইল, যেন শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগোরাংগ ভক্তসংগ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বন্ধ্বর্গসংখ্য পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসংখ্য উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে,—কামিনীকাণ্ডনের আনন্দ। ভজন কর্তে কর্তে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্লশানন্দ! শশধর ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শ্রনিতেছেন।

পণ্ডিত (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, কির্প ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস অবস্থা হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে দর্শনে করবার জন্য যখন প্রাণ আট্ব পাট্ব হয় তখন এই ব্যাকুলতা আসে। গ্রুর্ব শিষ্যকে বল্লে, এস তোমার দেখিয়ে দি কির্পে ব্যাকুল হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটি প্রকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলে। তুল্লে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কর্লে তোমার প্রাণ কি রকম হচ্ছিল? সে বল্লে, প্রাণ আট্ব বাট্ব কচ্ছিল।

পণ্ডিত—হাঁ হাঁ, তা বটে; এবার ব্বেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভাত্তই সার! নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপদেম যেন সদা শৃদ্ধাভাত্তি থাকে; আর যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মৃশ্ধ না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, আর কিছ্ বর লও; নারদ বল্লেন, আর কিছ্ চাই না,—কেবল যেন পাদপদেম ভাত্তি থাকে।

পশ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বল্লেন, এ'কে গাড়ী আনিয়ে দাও।

পণ্ডিত—আজ্ঞে না, আমরা অম্নি চলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তা কি হয়!—ব্রহ্মা যারে না পায় ধ্যানে— পণ্ডিত—যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি ক'রতে হবে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস-অকম্থা ও কর্মত্যাগ—মধ্র নাম কীর্তন] শ্রীরামকৃষ্ণ—মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যাদি

দ্বারা দেহ মন শ্বন্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধ্রুয়া ধরিলেন—'শর্চি অশর্চিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শর্বি, তাদের দ্বই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি!' শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাম—আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই, আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত, তুমি গিছিলে। রাম—একজন খবরের কাগছের\* সম্পাদক আপনার নিন্দা করছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা করলেই বা।

রাম—তার পর শ্নন্ন! আমার কথা শ্বনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শ্নন্তে চায়!

ভাক্তার প্রতাপ এখনও বসিয়া। ঠাকুর বলিতেছেন—সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একবার যেও,—ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন—রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শ্রনিতেছেন। এত স্থামণ্ট নাম কীত্নি, যেন মধ্বর্ষণ হইতেছে। আজ বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন।

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। বলরাম তাঁহাকে অন্তঃপ্ররে লইয়া যাইতেছেন—জল খাওয়াইবেন। এই স্বযোগে মেয়ে ভঙ্গেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন ও একসঙ্গে সংকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ দিলেন। কীর্তন চলিতেছে—

আমার গোর নাচে।

নাচে সংকীত নৈ, শ্রীবাস অংগনে, ভক্তগণসংগা। হরিবোল বলো বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে,

গোরার অর্ণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে॥ ঠাকুর আখর দিতেছেন—

নাচে সংকীর্তনে (শচীর দ্বলাল নাচে রে)।
(আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)।

<sup>\*</sup> Indian Empire

### ষোড়শ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মাণ্টার, রাখাল, লাট্র; বলরাম, অধর, শিবপর্রভক্তগণ প্রভৃতি সংগ্য

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শিবপরে ভত্তসংগ যোগতত্ত্ব কথা—কুণ্ডলিনী ও ষট্চক্রভেদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহ্ন-সেবার পর ভত্তসংগ্র বসিয়া আছেন। বেলা দুটা হইবে।

শিবপরে হইতে বাউলের দল ও ভবানীপরে হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, লাট্র, হরিশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাণ্টারও আছেন।

আজ রবিবার ৩রা আগণ্ট, ১৮৮৪ (২০শে শ্রাবণ)। শ্রাবণ শ্রুকাদ্বাদশী ঝ্লুলন্যাত্রার দিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুর স্ব্রেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন,—যেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শিবপ্ররের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—কামিনীকাণ্ডনে মন থাক্লে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিংগ, গ্রহ্য ও নাভিতে। সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডালনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিংগলা আর স্ব্যুন্না নাড়ী;— স্ব্যুন্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্বনীচে ম্লাধার। তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপ্রর, অনাহত, বিশ্বদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগ্রিলকে ষ্ডচক্র বলে।

"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে ম্লাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপরে এই সব পদ্ম রূমে পার হয়ে হ্দরমধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিংগ, গ্রহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে, চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হ'য়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে আর

বলে, 'একি!' 'একি!'

''ষড়চক্র ভেদ হলে কুণ্ডালনী সহস্রার পাদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডালনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

''বেদমতে এ সব চক্রকে—'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয়— চতুথ ভূমি। অনাহত পদ্ম, দ্বাদশদল।

"বিশ্বদ্ধ চক্র পণ্ডম ভূমি। এখানে মন উঠ্লে কেবল ঈশ্বরক্থ। বল্তে আর'শ্বন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শ-দল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সাম্নে বিষয় কথা— কামিনীকাণ্ডনের কথা—হ'লে ভারী কণ্ট হয়! ওর্প কথা শ্বন্লে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

''তার পর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদম। এখানে কুলকুন্ডালনী এলে ঈশ্বরের রূপে দর্শন হয়। কিন্তু একট্র আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছঃলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না।

"তারপর সশ্তম ভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডালনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সাচ্চদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন!

''সহস্রারে মন এসে সমাধিলথ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহ রক্ষা করতে পারে না। মুখে দুখ দিলে দুখ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাক্লে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

''ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থেকে নাম্তে পারে। তারা ভব্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নাম্তে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি'—লোকশিক্ষার জন্য—রেখে দেন। তাদের অবস্থা—যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সম্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্খেলা।

''সমাধির পর 'বিদ্যার আমি' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে আমির আঁট নাই—রেখা মাত্র।

''হন্মান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর 'দাস-আমি' রেখে-ছিলেন। নারদাদি—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এ'রাও ব্রহ্ম- জ্ঞানের পর 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' রেখেছিলেন। এ'রা, জাহাজের মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার ক'রে নিমে যান।

ঠাকুর এইর্পে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন—

> [পরমহংস—নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুরের রক্ষজ্ঞানের পর ভক্তি—নিত্যলীলাযোগ]

''পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এ'রা আশ্তসারা—নিজের হ'লেই হ'ল।

''ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হ'ল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি কর্ছে।

"এরা যে সব সাধনা ক'রে ভগবান্কে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। জলপানের জন্য অনেক কণ্টে ক্প খনন কর্লে—ঝ্রিড় কোদাল লয়ে। ক্প হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যক্ত ক্পের ভিতরেই ফেলে দেয়—আর কি দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

''কেউ আম ল্বাকিয়ে খেয়ে মুখ প্রছে! কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়—লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।

''গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধ্বরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক'র্তে চাইত।''

[কীর্তনানন্দে—শ্রীগোরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম]

শিবপ্ররের ভক্তেরা গোপীয়ন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন। প্রথম গানে বলিতেছেন, 'আমরা পাপী আমাদের উন্ধার কর'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ভয় দেখিয়ে—ভয় পেয়ে—ভজনা, প্রবর্তকের ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান। (রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সেদিন কেমন গান ক'রছিল—

'হরিনাম মদিরায় মত্ত হও—

''কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাঁকে লয়ে আনন্দ—তাঁকেলয়ে মাতোয়ারা হওয়া।''

শিবপর্রের ভক্ত—আজ্ঞা, আপনার গান একটি হবে না?
শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি গাইব? আচ্ছা, যখন হবে গাইব।
কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সময় ঊর্ধ দৃণিট।
গান—কৌপিন দাও কাঙ্গালবেশে ব্রজে যাই হে ভারতী।
গান—গৌর প্রেমের টেউ লেগেছে গায়।
গান—দেখসে আয় গৌরবরণ র্পখানি (গো সজনী)।
আল্তাগোলা দ্বধের ছানা মাখা গোরার গায়,
(দেখে ভাবের উদয় হয়)।
কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্ত্রী ব্ষভান্বনিন্দনী।
গান—ডুব্ ডুব্ ডুব্ র্পসাগরে আমার মন।
গোরাঙ্গের নামের পর মার নাম করিতেছেন—

- (১) শ্যামা ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বুঝে না একি দায়॥
- (২) মজলো আমার মনশ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
- (৩) শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে.
  চৌন্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
  আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘ্রায় ধরে কলডুরি।
  কল বলে আপনি ঘ্রির, জানে না কে ঘ্রাতেছে॥
  যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,
  কোনো, কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

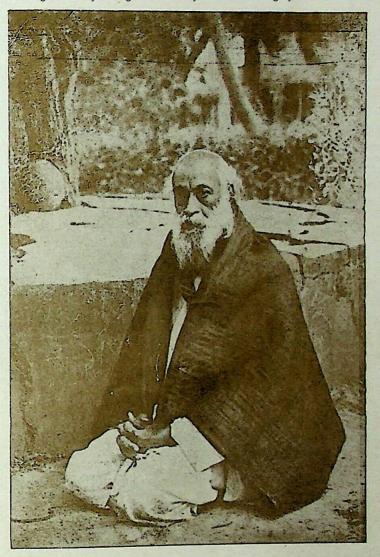

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গ**্রু**ত (শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শ্রুবার। শ্রীঠাক্রকে প্রথম দর্শন—১৮৮২, ফের্রারী।
শ্রীঠাকুরের সংগ্র—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগন্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত পাঁচ ভাগ 
গস্পেল অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জন্ন ১৩৩৯, ২১শে
জ্যৈন্ট শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্যা তিথি।

CG0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা—প্রেমতত্ত্ব এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিণ্ডিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সংগে কথা কহিতেছেন।

"মা উপর থেকে (সহস্রার থেকে?) এইখানে নেমে এস!—িক জনালাও!—চুপ ক'রে বোস!

''মা যার যা (সংস্কার) আছে, তাই ত হবে!—আমি আর এদের কি বলবো! বিবেক বৈরাগ্য না হ'লে কিছু হয় না।

"বৈরাগ্য অনেক প্রকার! এক রকম আছে মর্কট-বৈরাগ্য— সংসারের জনলায় জনলে বৈরাগ্য!—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে, কিছনুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ।

"বৈরাগ্য একবারে হয় না। সময় না হ'লে হয় না। তবে একটি কথা আছে—শ্বনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে—ও! সেই শ্বনেছিলাম!

''আর একটি কথা। এ সব কথা শুন্তে শুন্তে বিষয় বাসনা একট্ব একট্ব ক'রে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একট্ব একট্ব চাল্বনির জল খেতে হয়। তা হ'লে ব্রুমে ব্রুমে নেশা ছুব্টতে থাকে।

"জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জান্তে ইচ্ছা করে। আবার ষারা জানতে ইচ্ছা করে, সেইর্প হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে।"

তান্ত্রিক ভক্ত—'মন্ব্যাণাং সহস্রেষ্ কশ্চিৎ যততি সিন্ধয়ে' ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে আসন্তি যত কম্বে, ততই জ্ঞান বাড়্বে। কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি।

[সাধ্বসংগ, শ্রন্থা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম]
''প্রেম সকলের হয় না। গোরাধ্গের হ'য়েছিল। জীবের ভাব হ'তে
৪থ—১০

পারে—এই পর্যন্ত। ঈশ্বর-কোটীর—অবতার আদির—প্রেম হয়। প্রেম হ'লে জগৎ মিথ্যা তো বোধ হবেই, আবার শরীর যে এত ভাল-বাসার জিনিস, তা ভুল হ'য়ে যায়!

"পারসী বই-এ (হাফেজ) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,—মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মঙ্জা, তার পর আরো কত কি! সকলের

ভিতর প্রেম!

''প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ গ্রিভঙ্গ হয়েছেন। ''প্রেম হলে সাচ্চদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাক্বে তখন পাবে।

''ভক্তি পাক্লে ভাব। ভাব হ'লে সিচ্চদানন্দকে ভেবে অবাক্ হ'য়ে যায়। জীবের এই পর্যন্ত। আবার ভাব পাক্লে মহাভাব,— প্রেম। যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম।

''শ্বুন্ধা ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা!

''নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শ্বন্ধা ভক্তি। আর বল্লেন—রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় ম্বশ্ধ না হই! রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছ্ব বর লও।

''নারদ বল্লেন—আর কিছ্ম চাই না, কেবল ভক্তি!

''এই ভক্তি কির্পে হয়? প্রথমে সাধ্যশে করতে হয়। সাধ্যশে কর্লে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রুণা হয়। শ্রুণার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছ্ম শুন্তে ইচ্ছা করে না; তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে।

''নিষ্ঠার পর ভক্তি। তারপর ভাব,—মহাভাব, প্রেম—বস্তুলাভ।

"মহাভাব, প্রেম, অবতার আদির হয়। সংসারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো,—শ্ব্ধ্ব ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা, সন্তার পালন এই সব হয়।

"ভক্তের জ্ঞান, যেন চাঁদের আলো। ভিতর বার দেখা যায় কিন্তু অনেক দ্রের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস, দেখা যায় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন স্থের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখতে পান। ''তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মাল ফেল্লে আবার পরিষ্কার হ'তে পারে। বিবেক বৈরাগ্য নির্মাল। এইবারে শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন 'সময়-সাপেক্ষ' ঠাকুরের সহজাবস্থা ] শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনাদের কিছ্ম জিজ্ঞাসা থাকে বলো। ভক্ত—আজ্ঞা, সব তো শ্মনলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্বনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হ'লে হয় না।

"যখন খাব জাবর, তখন কুইনাইন দিলে কি হবে? ফিভার মিক্শ্চার দিয়ে বাহ্যে টাহ্যে হ'য়ে একটা কম পড়লে তখন কুইনাইন্ দিতে হয়। আবার কারা কারা অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্ না দিলেও হয়।

''ছেলে ঘ্নমাবার সময় বলেছিল 'মা, আমার যখন হাগা পাবে তখন তুলো।' মা বল্লে, 'বাবা ুআমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুলবে।'.

''কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে। ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধ্রুর গা টিপছে, 'কখন যাবে, কখন যাবে?' যখন বন্ধ্রু কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।'

''যাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার। কতকগ্বলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোলবারান্দায় মাণ্টারকে বলিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা?

মাণ্টার (সহাস্যে)—আজ্ঞা, আপনার উপরে—সহজাবস্থা; ভিতর —গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ; যেমন 'ফ্লোর্' করা মেজে, লোকে

উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না!

চাঁদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্য নোকা আরোহণ করিতেছেন। বেলা চারটা বাজিয়াছে। ভাঁটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া। গণ্গাবক্ষ তরণ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে। বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাণ্টার অকেক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন।

নোকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন। ঠাকুর পশ্চিম বারান্দা হইতে নামিতেছেন—ঝাউতলা যাইবেন। উত্তর-পশ্চিমে স্বন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বালতেছেন, বৃণ্টি হবে কি, ছাতাটা আনো দেখি। মাণ্টার ছাতা আনিলেন। লাট্বও সংখ্য আছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। লাট্রকে বলিতেছেন—''তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?''

লাট্র—কিছ্র খেতে পারি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল কি ঐ ?—সময় খারাপ পড়েছে—আর বেশী ধ্যান করিস্বর্নাঝ? [ঠাকুর মাণ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন (মাণ্টারের প্রতি)—''তোমার ঐটে ভার রইল। বাব্রামকে বলবে, রাখাল গেলে দুই একদিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে। তা না হ'লে আমার মন ভারী খারাপ হবে।''

भाष्णेत—रय जाखा, जाभि ताल ता।

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাব্রাম সরল কিনা!

[ ঝাউতলা ও পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বন্দর র্প দর্শন ] ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাদ্টার ও লাট্ব পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল স্বশোভিত করিয়া জাহ্নবীজলে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে ভরের জন্য কুল্ম্ববিনাশিনী হরিপাদাশ্ব্জসম্ভূতা স্বরধনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত।—তাই কি বৃক্ষ, লতা গ্ল্মা, উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধ্লিকণা, এত মধ্বর হইতেছে!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র; বাব্বরাম, লাটু, মণি, রাখাল, অধর ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বাসিয়াছেন। বলরাম আম আনিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীয়বুন্ত রাম চাট্বয়েকে বালতেছেন—তোমার ছেলের জন্য আম-গর্নল নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীয়বুল্ভ নবাই চৈতন্য বাসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।

উত্তরের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। ব্হহ্মচারী হরিতাল ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন।—সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ খাটে—লোকটা ঠিক। হাজরা—কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে—কি করে!

কোন্নগর থেকে নবাই চৈতন্য এসেছেন। কিন্তু সংসারী লাল কাপড় পরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বোল্ব! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এই সব মান্বর্পে ধারণ ক'রে রয়েছেন। তখন কার্কে কিছ্র বলতে পারি না। ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেন্দ্রের

কথা কহিতেছেন।

হাজরা—নরেন্দ্র আবার মোকন্দমায় পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শক্তি মানে না। দেহ ধারণ করলে শক্তি মানতে হয়। হাজরা—বলে, আমি মান্লে সকলেই মান্বে,—তা কেমন করে

भानि।

"অত দ্রে ভাল নয়। এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে। জজ-সাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।"

ঠাকুর মাণ্টারকে বলিতেছেন—''তোমার সংগে নরেন্দ্রের দেখা

হয় নাই?

মাণ্টার—আজ্ঞা, আজকাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার দেখা ক'রো না—আর গাড়ী ক'রে আনবে। (হাজরার প্রতি)—আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?

হাজরা—আপনার সাহায্য পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবনাথ? সংস্কার না থাক্লে এখানে এত আসে? ''আচ্ছা, হরিশ, লাট্—কেবল ধ্যান করে;—উগ্ননো কি?''

হাজরা—হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি? আপনাকে সেবা করে, সে এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হবে!—ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আস্বে।

। মিণর প্রতি নানা উপদেশ—শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা ]

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর ঘরে বিসয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি তাতে লোকের আকর্ষণ হয়?

মণি—আজ্ঞা, খুব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে কি ভাবে? ভাবাবস্থায় দেখ্লে কিছ়্ বোধ হয়?

মণি—বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য—তার উপর সহজাবস্থা। ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তব্ সহজ! ও অবস্থা অনেকে ব্রঝ্তে পারে না—দ্ব চার জন কিন্তু ঐতেই আকৃষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঘোষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে 'সহজ' বলে। আর বলে, সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ—অভিমান ও অহঙকার; 'আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী' ] (মণির প্রতি)—''আচ্ছা, আমার অভিমান আছে?''

মণি—আজ্ঞা, একট্র আছে। শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের জন্য,— জ্ঞান উপদেশের জন্য। তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি রাখি নাই;—তিনিই রেখে দিয়েছেন। আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয়?

মণি—আপনি তখন বল্লেন—ষণ্ঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় র্প

দর্শন হয়। তারপর কথা যখন ক'ন, তখন পণ্ডম ভূমিতে মন নামে। শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছ্রই জানি না। মণি—আজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকর্ষণ!

> [ Why all Scriptures—all Religions – are true— শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্তের সমন্বয় ]

মণি—আজ্ঞা, শাস্ত্রে দ্ব রকম বলেছে। এক প্রাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিংশক্তি বলেছে। আর এক প্রাণে কৃষ্ণই কালী—আদ্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবীপ্ররাণের মত।—এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন।
তা হলেই বা!—তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।

এই কথা শ্বনিয়া মণি অবাক হইয়া কিছ্বক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। মণি—ও ব্বক্ষেছি। আপনি ষেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা। যে কোন উপায়ে উঠ্তে পার্লেই হলো—দড়ি বাঁশ—যে কোন উপায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ—এইটি যে ব্বক্ছে, এটবুকু ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের কুপা

ना रु'ता ज्राभग्न जात याग्न ना।

"কথাটা এই—কোন রকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়। নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হ'লেই হলো। ভালবাসা হ'লেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব ব্লিঝয়ে দিবেন—সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হোলো—নানা বিচারের দরকার নাই। আম খেতে এয়েছ, আম খাও; কত ডাল, কত পাতা এসবের হিসাবের দরকার নাই। হন্মানের ভাব—আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না—এক রাম চিন্তা করি।"

[সংসার ত্যাগ ও ঈশ্বর লাভ; ভক্তের সণ্ডয় না ষদ্চ্ছালাভ?]
মণি—এখন এর্প ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খ্ব কমে যায়,—আর ঈশ্বরের
দিকে খ্ব মন দিই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! তা হবে বৈ কি!
"কিন্তু জ্ঞানী নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসারে থাকতে পারে!"
মণি—আজ্ঞা, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'তে গেলে বিশেষ শক্তি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। কিন্তু হয়তো তুমি (সংসার) চেয়েছিলে।

"কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিল্তু ইচ্ছা হলো, তাই মান্য-রুপে লীলা। এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব ক্মে যায়। আর মন থেকে ত্যাগ হ'লেই হলো।"

মণি—সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উচু থাকের জন্য একেবারেই ত্যাগ—মনের ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।—আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈরাগ্যের কথা তখন কেমন শ্রন্লে।

র্মাণ—আজে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি?

মণি—বৈরাণ্য মানে শর্ধর সংসারে বিরাণ নয়। ঈশ্বরে অনুরাণ আর সংসারে বিরাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঠিক বলেছ।

''সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগ্ননোর জন্য অতো ভেবো না। যদ্ছোলাভ—এই ভালো। সগ্তয়ের জন্য অতো ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত, তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক্ থেকে টাকা আসে, আর এক দিক্ থেকে খরচ হ'য়ে যায়। এর নাম যদ্চ্ছোলাভ। গীতায় আছে।

শ্রীযার হরিপদ, রাখাল, বাবারাম, অধর প্রভৃতির কথা ]
ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন—''হরিপদ সেদিন এসেছিল।''
মণি (সহাস্যে)—হরিপদ কথকতা জানে। প্রহ্মাদ চরিত্র,
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা—এ সব সে সার ক'রে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে! সে দিন তার চক্ষ্ম দেখ্লাম, যেন চড়ে রয়েছে। বল্লাম, 'তুই কি খ্ব ধ্যান করিস্?' তা মাথা হে ট করে থাকে। আমি তখন বল্লাম, অতো নয় রে!

সন্ধ্যা হ'ইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন। কিরংক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হ'ইল। শ্রাবণ শ্বক্লা দ্বাদশী। ঝ্বলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। চাঁদ উঠিয়াছে! মন্দির, মন্দির-প্রাজ্গণ, উদ্যান, আনন্দময় হইয়াছে। রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বিসয়া আছেন। রাখাল ও মান্টারও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—বাব্রাম বলে, 'সংসার!—ওরে বাবা!'

মাষ্টার—ও শোন কথা। বাব্রাম সংসারের কি জানে? শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ, খুব সরল!

মান্টার—আজ্ঞা, হাঁ। তার চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবটি কেমন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্বধ্ব চোখের ভাব নয়—সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল, তা সে বলেছে, আমায় ডুব্ববে কেন? (সহাস্যে) হার্গা, লোকে বলে, খেটে খ্রটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বস্লে নাকি খ্রব আনন্দ হয়।

মান্টার—আজ্ঞা, যারা ঐ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি। (রাখালের প্রতি, সহাস্যো) 'এগ্জামিন্' হচ্ছে—'লীডিং-কোয়েস্চন্'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা ক'রে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলসা পোড়া হ'য়ে গাছতলায় বস্বে।

মাণ্টার—আজ্ঞা, রকমারি বাপ মা আছে। মৃক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দের না। যদি দের সে খুব মৃক্ত! (ঠাকুরের হাস্য)।

[ অধর ও মাণ্টারের কালীদর্শন—অধরের চন্দ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুন্ডের গল্প ]

শ্রীয়্ত্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একট্ব বসিয়া কালীদর্শন জন্য কালীঘরে গেলেন।

মান্টারও কালীদর্শন করিলেন। তৎপরে চাঁদনীর ঘাটে আসিয়া গণগার কলে বসিলেন। গণগার জল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সবে জোয়ার আসিল। মান্টার নির্জনে বসিয়া ঠাকুরের অভ্তুত চরিত্র চিন্তা করিতেছেন—তাঁহার অভ্তুত সমাধি অবস্থা,—ম্হ্মুর্হ; ভাব—প্রেমানন্দ,—অবিশ্রান্ত ঈশ্বর কথাপ্রস্থা,—ভত্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ—বালকের চরিত্র—এই সব স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—ইনিক্—ঈশ্বর কি ভত্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন?

অধর, মাণ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুন্ডের গলপ করিতেছেন।

অধর—সীতাকুশ্ডের জলে আগ্রনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ কেমন করে হয়? অধর—জলে 'ফস্ফরাস্' আছে।

শ্রীয় রাম চাট্বয়ে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁহার স্ব্যাতি করিতেছেন। আর বলিতেছেন;—''রাম আছে, তাই আমাদের অতো ভাব্তে হয়' না। হরিশ, লাট্ব, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে।''

## সপ্তদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীবৃষক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঞ্দে

## প্রথম পরিক্রেদ

नदान्मामि ভक्तमा कीर्जनानरम् नमाधिमन्मिदा

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন 🗈 বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুয়ো ভ্রাতৃন্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনীলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁর কাছে বাসিয়া আছেন। বেলা ৩টা হইবে। আজ শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪; (২২এ. ভাদ্র, ১২৯১) কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি।

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। মান্টার প্রণাম করিলে পর ঠাকুর

অধরকে বলিতেছেন—নিতাই ডাক্তার আসবে না?

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছি'ড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, ওরে কি কর্ল। নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মার্ছে!

কীর্তানাশের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন,— কীত্নৈ তাল সম্ এ সব নাই—তাই অত 'পপিউল্যার্'—লোকে

ভালবাসে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বল্লি। কর্ণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে!

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—স্বন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে। গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নির্রাখয়ে॥ শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি, সহাস্যে)—প্রথম এই গান করে 🖰 নরেন্দ্র আরও দুই একটি গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন—চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),

ওতে বংকুরায় ভুলে আছ মথ্বরায়। হাতীচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেন্বচরা, ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছ্ব হয়।

গ্রীরামকৃষ্ণ—'হরি হরি বল রে বীণে' ঐটে একবার—হোক্ না। বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—হরি হরি বল রে বীণে!

শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবি নে॥ হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, হরি যদি কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবি নে। বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল, দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল অকুলে যেন ভাসি নে॥ ঠাকুরের মুহুমুহুঃ সমাধি ও নৃত্য

গান শ্রনিতে শ্রনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভারাবিষ্ট হইয়া বিলতেছেন—আহা! আহা! হরি হরি বল!

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুদ্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপ্রে হইয়াছে।

কীর্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া ন্তন গান ধরিলেন। গান—শ্রীগোরাঙ্গ স্কুদর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়। [৪৯ প্র্চা কীর্তনীয়া যখন আখর দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়,' ঠাকুর দন্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহ্ব প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন।—(একবার হরি বল রে)।

ঠাকুর আখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হে°ট মুস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটি সম্মুখে। তাহার উপর শিরোদেশ ঢালিয়া পড়িয়াছে। কীর্তনীয়া আবার গাইতেছেন—

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধ্যুর স্বরে। হরে কৃষ্ণ হারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
গান—হরি বলে আমার গোর নাচে।
নাচে রে গোরাণ্গ আমার হেমাগরির মাঝে।
রাণ্গাপায়ে সোনার ন্পার র্ণা ঝ্ণা বাজে॥
থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গোরের পাশে।
রাধার প্রেমে গড়া তন্ব, ধ্লায় পড়ে পাছে।
বামেতে অশ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই।
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥
ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আথর দিয়া নাচিতেছেন—
(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)!

সেই অপ্রে নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দ্দ শা, মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেডিয়া বেডিয়া নাচিতেছেন।

কিরংক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের যের প হইত,—
আমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই
—প্রেমে উন্মত্তপ্রায়। যখন একট্ব প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—আমনি
একবার আখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আন্গিনা হইয়াছে। হরি নামের রোল শ্রনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন —সেই গানটি—'আমায় দে মা পাগল করে।'

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন— আমায় দে মা পাগল করে। শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটি 'চিদানন্দ সিন্ধ্ননীরে।' নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দসিন্ধ্নীরে প্রেমানন্দের লহরী। মহাভাব রসলীলা কি মাধ্রী মরি মরি॥

মহাযোগে সম্বায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘ্রচিল। এখন আনলে মাতিয়া দ্ববাহ্ব তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর 'চিদাকাশে'?—না, ওটা বড় লম্বা, না? আচ্ছা, একট্র আম্তে আম্তে।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে। উর্থালল প্রেমসিন্ধ্র কি আনন্দময় হে॥

গ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটে—'হরিরস মদিরা?'

নরেন্দ্র—হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।

লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥

ঠাকুর আখর দিতেছেন—প্রেমে মত্ত হয়ে হার হার বাল কাঁদে রে। ভাবে মত্ত হয়ে,—হার হার বাল কাঁদ রে।

ঠাকুর ও ভক্তেরা একট্ব বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আন্তে আন্তে ঠাকুরকে বলিতেছেন—'আপুনি সেই গার্নাট একবার গাইবেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার গলাটা একট<sub>্ব</sub> ধরে গেছে— কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—'কোনটি?'

नरतन्त्र—ভूবन तक्ष नत्र्भ।

ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন—

ভুবনরঞ্জনর প নদে গোর কে আনিল রে (অলকা আব্ত মুখ) (মেঘের গায়ে বিজলা়ী) (আন হেরিতে শ্যাম হেরি)।

ঠাকুর আর একটি গান গাইতেছেন—

শ্যামের নাগাল পেল্বম না লো সই। আমি কি স্বথে আর ঘরে রই॥
শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।

যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফ্বল॥

(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নক্তে পার্ত না সই) (শ্যাম কাল আর কেশ কাল) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো)।

শ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাশা মাঝে সতত রহিত,—

#### क्लिकाजा-अधरतत वाष्ट्री-नरतन्त्रामि छक्तभर्द्य कीर्जनानरन

262

(অধর চাঁদ অধরে র'ত সই) (যা হবার নয়, তা মনে হয় গো)।

(শ্যাম কেন বেশর হবে সই?)।

শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহ্ম মাঝে সতত রহিত

(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম সই) (বাহ্ম নাড়া দিয়ে)

শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই (রাজপথে)।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাবাবস্থায় অন্তদ্রণিট—নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ

গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। সহাস্যে বলছেন, হাজরা নেচেছিল।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—আজ্ঞা, একট্র একট্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একট্র একট্র?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—ভু'ড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে আপনি হেলে দোঁলে—না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হাস্য)।

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে।

नत्तन्त्र—वाष्ट्री ७ शाला था ७ शात्व ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার শ্রুনেছি স্বভাব ভাল না—লোচ্চা।

নরেন্দ্র—আপনি তাই—যে দিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়—তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কেমন করে জানলেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না?

[প্র্বকথা—সিহোড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সংগ্য] শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাজরা একটা জানে,—ও দেশে সিহোড়ে—

হ্রদের বাড়ীতে।

হাজরা—সে একজন বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দর্শন করতে গিছ লো. যাই সে গিয়ে বস্লো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বস্লেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল—তার পর শোনা গেল। (নরেন্দ্রের প্রতি) আগে বল্তিস্ আমার অবস্থা সব মনের গতিক (hallucination)।

নরেন্দ্র—কে জানে! এখন ত অনেক দেখ্লাম—সব মিলছে!
নরেন্দ্র বালতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির
সমস্ত দেখিতে পান—এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলোন।
ি ঠাকর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভল্কের জাতি বিচার ।

ঠাকুর ও ভত্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখ্বয়ে ভ্রাতৃন্বয়কে—ঠাকুর বলিতেছেন, ''কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?''

তাঁহারা বিনীতভাবে বিলতেছেন—'আজ্ঞা, আমাদের থাক্।' শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এ'রা সবই কচ্ছেন, শর্ধনু ঐটিতেই সঙ্কোচ। ''এক জনের শ্বশন্ধ ভাসনুরের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরি নাম ত করতে হবে?—িকিল্তু 'হরে কৃষ্ণ' বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—'ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে!

ফরে রাম, ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে!

অধর জাতিতে স্বর্ণবিণিক্। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাটীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছ্ব দিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চট্কা ভজ্জিল।

রাত্রি প্রায় ন'টা হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম কর্নিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আগামী কল্য রবিবার দক্ষিণেশরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখ্র্য্যে প্রাত্বর কীর্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামাদাস কীর্তনীয়া গান গাইবেন। শ্যামাদাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্তন শিখেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশরে যাইতে বিলতেছেন।

## কলিকাতা—অধরের বাটী—নরেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তসঞ্চে

262

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—কাল যাবি—কেমন? নরেন্দ্র—আচ্ছা, চেণ্টা কর্বো। শ্রীরামকৃষ্ণ—সেখানে নাইবি খাবি।

''ইনিও (মাণ্টার) না হয় গিয়ে খাবেন। (মাণ্টারের প্রতি)— তোমার অসম্থ এখন সেরেছে?—এখন পত্তি (পথ্য) ত নয়?''

মান্টার-আজ্ঞা না-আমিও যাব।

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মাণ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপশ্ম মুস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর সম্পেতে তাঁহাকে বালতেছেন—তবে যেও। -(নরেন্দাদির প্রতি, সম্পেতে)—''নরেন্দ্র ভবনাথ যেও।''

নারেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভারেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার অপ্র্ব কীর্তানান্দ ও কীর্তানমধ্যে ভারুসংগ্র অপ্র্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন।

আজ ভাদ্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—যেন হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরাভিম্বথে যাইতেছেন।

# অফীদশ খণ্ড

341

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাব্রাম, মাণ্টার, চুনী, অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসংখ্য

# প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীম,খ-কথিত চরিতাম,ত—ঘোষপাড়া ও কর্তাভজাদের মত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটটিতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই।

গতকল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীয়্ক অধর সেনের বাটীতে ভক্তসংগ শ্বভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাম-কীর্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন। আজ এখানে শ্যামাদাসের কীর্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্তনানন্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে।

প্রথমে বাব্রাম, মান্টার, শ্রীরামপ্ররের রাহ্মণ, মনোমোহন, ভবনাথ, কিশোরী, তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ প্রভৃতি; ক্রমে ম্খ্যে দ্রাতৃত্বর, রাম, স্বরেন্দ্র, তারক, অধর, নিরঞ্জন। লাট্র, হরিশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীয়্ক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীয়্ক্ত রাম চক্রবতী বিষ্ণুখরে সেবা করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। লাট্র, হরিশ ঠাকুরের সেবা করেন। আজ রবিবার ভাদ্রক্ষা দিবতীয়া তিথি। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (২৩এ ভাদ্র, ১২৯১)।

মাণ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন—''কই নরেন্দ্র এলো না?''

নরেন্দ্র সে দিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপ্ররের ব্রাহ্মণটি রাম-প্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই প্র্দৃতক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শ্বনাইতেছেন।

66-175

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণের প্রতি)—কই পড় না?

ব্রাহ্মণ—'বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো।' শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব রাখো, আকাট বিকাট! এমন পড় যাতে ভক্তি হয়।

ব্রাহ্মণ—কে জানে কালী কেমন ষড়্ দর্শনে না পায় দর্শন।
[ ঠাকুরের 'দরদী'—পরমহংস, বাউল ও সাঁই ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবাবস্থার একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তাই ত বাব্রামকে নিয়ে যাই। দরদী! এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মান্ব হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে দ্ব এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,
কচ্ছে রসের বেচা কেনা। (ভাবের মান্ব)
মনের মান্ব, মিলবে কোথা, বগলে তার ছে ড়া কাঁথা;
ও সে কয়না গো কথা; ভাবের মান্ব উজান পথে, করে আনাগোনা
(মনের মান্ব, উজান পথে করে আনাগোনা)।

''বাউলের এই সব গান। আবার আছে— 'দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করোয়া ধারী, দাঁড়ারে তোর রূপে নেহারী!'

''শান্তমতের সিম্পকে বলে কোল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর নাই!'

''বাউল সিন্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অধেকি মালা গোহাড়, অধেকি মালা তুলসীর। 'হি'দ্বর নীর—ম্সলমানের পীর।'

[ আলেখ, হাওয়ার খবর, পৈঠে, রসের কাজ, খোলা নামা ]

''সাঁইয়েরা বলে—আলেখ! আলেখ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ। জীবদের বলে—আলেখে আসে আলেখে যায়; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়!

''তারা বলে, হাওয়ার খবর জান?

"অর্থাং কুলকু ডিলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিজালা স্ব্রুম্যা— এদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায় উঠে, তাহার খবর। "জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ ?—ছটা পাইঠে—ষড়চক্র।
"যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশ্বন্ধ চক্রে মন উঠেছে।
(মাণ্টারের প্রতি)—"তখন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে।
এই বলিয়া ঠাকুর একটু স্বর করিয়া বলিতেছেন—'তদ্বন্ধেতে আছে
মাগো অম্ব্রুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।"

[ প্র্বকথা—বাউল ও ঘোঘপাড়ার কর্তাভজাদের আগমন ]

''একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বল্লাম, 'তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে ?—খোলা নেমেছে ?' যত রস জনাল দেবে, তত রেফাইন হবে। প্রথম, আকের রস—তার পর গ্র্ড়—তার পর দোলো—তার পর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্ছে।

''খোলা নাম্বে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চুণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে,—ইন্দ্রিও তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।

"ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পণ্ডতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে। প্থিবীতত্ত্ব জলতত্ত্ব, আগনতত্ত্ব, বায়্বতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব—মল, মত্ত্ব, রজ, বীজ এই সব তত্ত্ব! এ সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা!

"একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে,—'তুমি খাচ্ছো, না কার্বকে খাওয়াচ্ছ? অর্থাৎ যে সিন্ধ হয়; সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান্ আছেন!

''যারা এ মতে সিন্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে 'জীব'। বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে,—এখানে 'জীব' আছে। পূর্বকথা—জন্মভূমি দর্শন: সরীপাথরের বাডী হৃদ্ধসংগে ]

"ও দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর—মেরে মান্র। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মিল্লকরা সরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে তব্ হদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব'। (হাস্য)। ''আমি একদিন তার বাড়ীতে হদের সঙ্গে বেড়াতে গিছ্লাম।

### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—রাম, বাব্রাম, মান্টার প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

366

বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুর্ড়ি দিলে, দুর্টি খেলরুম। হুদে অনেক খেয়ে ফেল্লে,—তার পর অসুখ!

"ওরা সিম্পাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা 'সহজ' 'সহজ' করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দ্বুটি লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণান্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধ্ব পান করবে না। 'কৃষ্ণান্ধ' নাই,—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,—বাহিরে কোন চিহ্ন নাই,—হরিনাম পর্যন্ত ম্ব্থে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসন্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।

''ওরা ঠাকুরপ্জা, প্রতিমাপ্জা, এ সব লাইক্ করে না; জীবন্ত মান্ব চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে—গ্রন্কে—ঈশ্বর বোধে ভজনা করে—প্জা করে।

# দ্বিতীয় পরিক্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বাধর্মাসমন্বয়

Why all Scriptures—all Religions—are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছো কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ! ভবনাথ—এখন উপায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা জাের করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সি'ড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সি'ড়িতে উঠা যায়; এক গাছা দড়ি দিয়ে এক গাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দূঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হালে, একটা পথ জাের করে ধরে যেতে হয়।

''আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জান্বে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এর্প বোধ না হয়। বিশ্বেষভাব না হয়।

[ 'আমি কোন্ পথের?' কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত ] ''আছা, আমি কোন্ পথের? কেশব সেন বলতো, আপনি আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক।''

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পে'ছিয়াছি—তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্মের লোক আমার কাছে এসে শান্তি পাবে?

ষাইতেছেন—মূখ ধুইবেন। বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে। তাই শুনিয়া ঠাকুর পণ্ডবটীর পথে একট্ব অপেক্ষা করিতেছেন।

ভাব মহাভাবের গ্রে তত্ত্ব—গণ্গার জোয়ার-ভাঁটা দর্শন ] ভক্তদের বলিতেছেন—''জোয়ার ভাঁটা কি আশ্চর্য'!

"কিন্তু একটি দ্যাখো,—সম্বদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাঁটা খেলে। সম্বদ্র থেকে অনেক দ্র হ'লে এক টানা হয়ে যায়! এর মানে কি?—ঐ ভাবটি আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খ্ব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই সব হয়; আর দ্ব-এক জনের (ঈশ্বরকোটির) মহাভাব, প্রেম—এ সব হয়।

(মাণ্টারের প্রতি)—"আচ্ছা, জোয়ার ভাঁটা কেন হয়?"

মান্টার—ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্তে বলে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ঐর্প হয়।

এই বলিয়া মাণ্টার মাটিতে অধ্ক পাতিয়া প্রথিবী, চন্দ্র ও স্থেরি গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একট্র দেখিয়াই বলিতেছেন—''থাক্, ওতে আমার মাথা ঝন্ ঝন্ করে!''

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস—শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বাণ চালিয়া গেল।

ঠাকুর একদ্ভে দেখিতেছেন। দ্রের নৌকা দেখিয়া বালকের ন্যায় বালিয়া উঠিলেন—দ্যাখো, দ্যাখো, ঐ নৌকাখানি বা কি হয়!

ঠাকুর পণ্ডবটীমূলে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি ছাতা সঙ্গে, সেই পণ্ডবটীর চাতালে রাখিয়া দিলেন। নারায়ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভাল- রাসেন। নারাণ ইস্কুলে পড়ে, এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।
মাণ্টারকে শিক্ষা, টাকার সন্ব্যবহার—নারাণের জন্য চিন্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ? সকলের সংগ্র মিশ্তে পারে—ছেলে ব্রুড়ো সকলের সংগ্র! এটি বিশেষ শক্তি না হলে হয় না। আর সন্বাই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি?

মান্টার—আজ্ঞা, খ্ব সরল বলে বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ওখানে নাকি ষায়? মান্টার—আজ্ঞা, দ্ব একবার গিছ্লো। শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি টাকা তুমি তাকে দেবে? না কালীকে বলবো? মান্টার—আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ তো—ঈশ্বরে যাদের অন্রাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। টাকার সন্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?

কিশোরীর ছেলে প্রলে হয়েছে। কম মাহিনা—চলে না। ঠাকুর মাষ্টারকে বালতেছেন—''নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্ম করে দেবে। নারাণকে একবার মনে করে দিও না।''

মান্টার পণ্ডবটীতে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে ফিরিলেন। মান্টারকে বলিতেছেন—''বাহিরে একটা মাদ্রর পাত্তে বোলোতো। আমি একট্ব পরে যাচ্ছি—একট্ব শোবো।''

ঠাকুর ঘরে পে'ছিয়া বলিতেছেন—''তোমাদের কার্রই ছাতাটা আন্তে মনে নাই। (সকলের হাস্য)। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায় না! একজন আর একটি লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছলো, কিন্তু হাতে লপ্টন জ্বলছে!

''একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার পর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!''
[ ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-সেবা ও বাব্রামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ ]

ঠাকুরের জন্য মা কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল। ঠাকুর সেবা করিবেন। বেলা প্রায় একটা। আহারান্তে একট্ব বিশ্রাম করিবেন। ভক্তেরা তব্বও ঘরে সব বসিয়া আছেন। ব্বথাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন। হরিশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রান্না-বাড়ী গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরিশকে বলিতেছেন, তোদের জন্য আমসত্ত্ব নিয়ে যাস্।

ঠাকুর একট্র বিশ্রাম করিতেছেন। বাব্রামকে বলিতেছেন,— বাব্রাম, কাছে একট্র আয় না? বাব্রাম বলিলেন, আমি পান সাজছি।

শ্রীরামকুষ্ণ বালতেছেন—রেখে দে পান সাজা।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটীতলায় কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন,—ম্খ্যেয়া, চুনীলাল, হরিপদ, ভব-নাথ, তারক। তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তরা তাঁর কাছে বৃন্দাবনের গলপ শ্রনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে—ভক্তসঙ্গে নৃত্য

ঠাকুর একট্র বিশ্রাম করিয়াছেন। সম্প্রদায় লইয়া শ্যামদাস মাথ্রর কীর্তন গাইতেছেন—নাথ দরশস্বথে ইত্যাদি। কীর্তনীয়া গাইতেছেন—

স্থমর সারর, মর্ভূমি ভেল। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।' শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শর্নিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতে-ছেন। তিনি ছোট খাটটির উপর নিজের আসনে, বাব্রাম, নিরঞ্জন, রাম, মনোমোহন, মাণ্টার, স্বরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বিসরা আছেন। কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না।

কোন্নগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্তন করিতে বলিলেন। নবাই মনোমোহনের পিতৃব্য। পেন্শন্ লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন সাধন করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন।

নবাই উচ্চ সঙ্কীতনি করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া

ন্ত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ন্ত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্যন্ত ঠাকুরের সংখ্যে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন। নাম করিবার সময় ঊর্ন্ধ দৃণ্ডি। গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। গান—ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।

> যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মলে সে প্রত্যয়। যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মন্ত নিত্যানন্দময়॥ কালীপদস্বধাহদে চিত্ত যদি রয়। প্রজা হোম যপ বলি কিছুই কিছু নয়।

গান—তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা)।
কব গ্রেবের কথা কার মা তোদের॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার।
মাণ ম্ক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার॥
শমশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার।
রামপ্রসাদকে ভব্যোরে করতে হবে পার॥

গান—গয়া গণ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফ্রুরায়॥

গান ক্রাপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো না কো কার্ম্বরে। যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপ্রে॥

গান-মজ্লো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

গান—যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

ঠাকুর এই গানটি গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে উন্মত্তপ্রায়! 'আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো' এ কথাটি যেন ভক্ত-দের বার বার বলিতেছেন। ঠাকুর এইবার যেন স্বরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন—

### মা কি আমার কাল রে।

কালোর্প দিগশ্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে!

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃদ্বস্বরে ''য়্যাই! শালা ছব্লস্নে'' বিলয়া বারণ করিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াই-লেন। ঠাকুর মান্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বিলতেছেন—''য়ৢয়ই শালা নাচ।''

[বেদান্তবাদী মহিমার প্রভুসংখ্য সংকীত নৈ নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ]
ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা!
ভাব কিঞ্চিং উপশম হইলে বলিতেছেন— ওঁওঁ ওঁওঁ ওঁ......ওঁ
কালী! আবার বলিতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া
আছেন। মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—আপনারা বোসো।

''আপনি বেদ থেকে একটা কিছা শানাও।

মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন—'জয় জজনমান' ইত্যাদি।

আবার মহানিবাণতল্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বালোকাশ্রয়য়।

নমোহলৈবততত্ত্বায় মাজিপ্রদায়, নমো রক্ষণে ব্যাপিনে শ্বাশ্বতায়॥

স্বমেকং শরণাং স্বমেকং বরেণাং, স্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশমা।

স্বমেকং জগৎকর্ত্বপাত্প্রহর্ত্ত্র, স্বমেকং পরং নিন্দকলং নিন্দির্কলপমা।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানামা।

মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ল্ত্ স্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণামা॥

বয়ল্তাং স্মরামো বয়ল্তাশভজামো, বয়ল্তাং জগৎসাক্ষির্পং নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালশ্বমীশং, ভবালেভাধিপোতং শরণ্যং রজামঃ॥

ঠাকুর হাত জোড় করিয়া স্তব শানিলেন। পাঠাল্তে ভিক্তবে

নমস্কার করিলেন। ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অধর কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

#### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—রাম, বাব্রাম, মান্টার প্রভৃতি ভন্তসংগ্য

295

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)—আজ খুব আনন্দ হলো! মহিম চক্রবতী এদিকে আসছে। হরিনামে আনন্দ কেমন দেখ্লে! না? মান্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্তানসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহ্যাদ করিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি—অধরের কর্ম—বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী সন্ধ্যা হইল। ফরাস দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। মন্দির-প্রাজ্গণ, উদ্যানপথ গংগাতীর পশুবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎস্নায় হাসিতে লাগিল।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা করিতে-ছেন।

অধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাণ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন।

ঠাকুর অধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক গো তূমি এখন এলে! কত কীর্তন নাচ হ'রে গেল। শ্যামদাসের কীর্তন—রামের ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত ভাল লাগ্লো না, উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শ্ননলাম। গোপীদাসের বদলী বলেছে—আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে। (সকলের হাস্য)। তোমার কর্ম হলো না?

অধর ডেপ্রটি, তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসি-পালিটির ভাইস্-চেয়ার্ম্মান্-এর কর্মের জন্য দর্খাস্ত করিয়াছিলেন —মাহিনা হাজার টাকা। কর্মের জন্য অধর কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

[ নিব্তিই ভাল—চাকরীর জন্য হীনব্দিধ বিষয়ীর উপাসনা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি)—হাজরা বলেছিল—
অধরের কর্ম হবে, তুমি একট্ব মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি
মাকে একট্ব বলেছিলাম—'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি
হয় তো হোক না।' কিল্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিল্বম—'মা, কি
হীনব্বিদ্ধ! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

(অধরের প্রতি)—"কেন হীনব্যুদ্ধ লোকগ্রনোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শ্বনলে!—সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে; অম্বক মাল্লক হীনব্যুদ্ধ। আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নোকা বন্দোবস্ত করেছিল,—আর বাড়ীতে গেলেই হৃদ্রকে বলতো—হৃদ্র, গাড়ী রেখেছো?"

অধর—সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে না। আপনি তা বারণ করেন নাই ?

িউন্মাদের পর মাহিনা সই কারণার্থ খাজাণ্ডির আহ্বান-কথা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাণির কাছে সই করে। আমি বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কার্বকে দাও।

''এক ঈশ্বরের দাস।—আবার কার দাস হবো?

''—মিল্লিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বাম্বন ঠিক করে দিছ্লো। এক মাস এক টাকা দিছ্লো। তখন লজ্জা হলো। ডেকে পাঠালেই ছ্বটতে হতো।—আপনি যাই, সে এক।

''হীনব্দিধ লোকের উপাসনা। সংসারে এই সব—আরও কত কি? [প্র্বকথা—উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা—সন্তোষ কন্টেণ্ট্মেণ্ট্]

"এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে মাকে অমনি বল্লাম— মা, ঐখানেই মোড় ফিরিয়ে দাও!—স্বধাম্খীর রান্না—আর না, আর না—খেয়ে পায় কান্না! (সকলের হাস্য)। [ বাল্য—কামারপ্রকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপ্র্টি দর্শন কথা ]
''যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা
মাইনের জন্য লালায়িত! তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ। ওদেশে ডিপ্র্টি
আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে!
ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপ্র্টি কি কম গা!

''যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। একজনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের।

[ চাকরীর নিন্দা, শম্ভু ও মথ্বরের ধনের আদর—নরেন্দ্র হেড্মান্টার ]

"একজন স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের উপর আসন্ত হয়ে, তার সংগে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বল্লে—আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে—তা এখানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে—তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো,—আবার নৃতন বদনার কাছে নির্লেজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্রেল হলো। সে বদনার মানে বৃক্লে উপপতি।"

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কন্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণপোষণের জন্য তিনি কাজ কর্ম খ্রাজতেছেন। বিদ্যাসাগরের বৌবাজার ইস্কুলে দিন কতক হেড মাণ্টারের কর্ম করিয়াছিলেন।

অধর—আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ—সে করবে। মা ও ভাইরা আছে।

অধর—আচ্ছা, নরেন্দ্রের পণ্ডাশ টাকায়ও চলে; এক শ টাকায়ও

চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্য চেণ্টা করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিষয়ীরা ধনের আদর করে, মনে করে, এমন জিনিস আর হবে না। শম্ভু বল্লে—'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপন্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা।' তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি,, বিবেক, বৈরাগ্য।

"গ্রনা চুরির সময় সেজো বাব, বল্লে—'ও ঠাকুর! তুমি গ্রনা রক্ষা

করতে পারলে না? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করেছিল!

[ সন্ন্যাসীর কঠিন নির্ম—মথ্বরের তাল্বক লিখে দিবার পরামর্শ ]

''একখানা তাল্বক আমার নামে লিখে দেবে (সেজো বাব্ব) বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শ্বন্লাম। সেজোবাব্ব আর হৃদে একসঙ্গে
পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজো বাব্বকে বল্লাম—দ্যাখো, অমন

অধর—যা বলেছেন, সূষ্টির পর থেকে ছটি সাতটি হন্দ ওর্প হয়েছে।

বুলিধ কোরো না!—ওতে আমার ভারী হানি হবে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, ত্যাগী আছে বই কি? ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। এমনি আছে—লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই? অধর—কলকাতার মধ্যে একটি জানি—দেবেন্দ্র ঠাকুর।

শ্রীরামকৃষ—িক বলো!—ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে!— যখন সেজো বাব্রর সংগ্ণ ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখ্লাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক—ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বর চিল্তা করবে না তো কে করবে? এত ঐশ্বর্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিল্তা না করতো, লোকে বলতো বিক্!

নিরঞ্জন— বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—রেখে দে ও সব কথা! আর জিবালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ?

''তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল —তাদের শিক্ষা হবে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাং। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মোমাছির মত। মোমাছি ফ্লল বই আর কিছ্বতে বসবে না। মধ্পান বই আর কিছ্ব পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সংন্দেশেও বসছে, আর পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না! সাত সম্দুদ্র নদী ভরপ্র র! সে অন্য জল খাবে না! কামিনীকাণ্ডন স্পর্শ করবে না! কামিনীকাণ্ডন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য

অধর—চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চমংকৃত হইয়া)—িক ভোগ করেছিলেন? অধর—অত পণ্ডিত! কত মান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছ্ব নয়!

"তুমি আমার মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি। একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে হয় না। মনোমোহন বল্লে—'স্বুরেন্দ্র বলেছে, রাখাল এ'র কাছে থাকে—নালিশ চলে।' আমি বল্লাম, 'কে রে স্বুরেন্দ্র ? তার সতর্গু আর বালিশ এখানে আছে! আর সে টাকা দেয়?"

অধর—দশ টাকা করে মাসে বর্ঝি দেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দশ টাকায় দ্ব-মাস হয়। ভক্তেরা এখানে থাকে—সে ভক্তসেবার জন্য দেয়। সে তার পর্ণ্য, আমার কি? আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য?

মাষ্টার—মার ভালবাসার মত।

শ্রীরামুকৃষ্ণ—মা তব্ চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি!—কথায় নয়।

[ ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ' ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—শোনো! আলো জন্মল্লে বাদন্তে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন —কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।

"একটি ছোক্রা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষা করতে গিছলো। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছ্ম জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বল্লে, মা এর ব্বকে কি ফোড়া হয়েছে ? মেয়েটির মা বল্লে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দ্বধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বল্লে, তবে আর ভাবনা কি? আমি আর কেন ভিক্ষা করবো? যিনি আমায় স্বািষ্ট করেছেন তিনি আমায় খেতে দেবেন।

''শোনো! যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বলবে না;

শ্যালা, তোর বুকে বস্বো আর খাবো!

[ তোতাপ্রনীর গল্প—রাজার সাধ্বসেবা— কাশীর দ্বর্গবিড়ীর নিকট নানকপন্থীর মঠে ঠাকুরের মোহন্তদর্শন ১৮৬৮ খ্ঃ ]

''ন্যাঙটা বল্লে, কোন্ রাজা সোনার থালা, সোনার গেলাস দিয়ে সাধ্বদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখ্লাম, মোহন্তর কত মান— বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে কিঁ, আজ্ঞা!

"ঠিক ঠিক সাধ্ব—ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না! তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব যোগাড় করে দেন। (সকলে নিঃশব্দ)।

"আপনি হাকিম—কি বোল্বো!—যা ভালো বোঝ তাই করো।

আমি মুখ'।"

অধর (সহাস্যে, ভক্তদিগকে)—উনি আমাকে এগ্জামিন কচ্ছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নিব্তিই ভালো! দ্যাখো না আমি সই
কল্লাম না। ঈশ্বরই বৃদ্ভু আর সব অবস্তু!

হাজরা আসিয়া ভন্তদের কাছে মেজেতে বসিলেন। হাজরা কখন কখন 'সোহহং সোহহং' করেন! লাট্ব প্রভৃতি ভন্তদের বলেন, তাঁকে প্জা করে কি হয়!—তাঁরই জিনিস তাঁকে দেওয়া।' এক দিন নরেন্দ্র-কেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—লাট্রকে বলেছিলাম, কে কারে ভব্তি করে।

হাজরা—ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তো খুব উ'চু কথা। বলি রাজাকে বৃন্ধাবলী বলেছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে?

''তুমি যা বল্ছ, ঐ ট্রকুর জন্যই সাধন ভজন—তাঁর নামগ্রণগান। ''আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল! ঐটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হ'য়ে গেলে মাটির ছাঁচ্টা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়।

''তিনি শ্বধ্ব অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়!—মা-ই সব হয়েছেন!—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্বেল পাথর,—সব চিন্ময়!

"এইটি সাক্ষাংকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা—সাধন ভজ্জন— "নামগ্রণ কীর্তান। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা। ওরা (লাট্র প্রভৃতি) এমনি আছে—এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোহহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না।"

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গ্রুর্দেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রুপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন!

অধর নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়া ঘরে ফিরিলেন। মাণ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বিসিয়া আছেন। [ চারটে পাস ব্রাহ্ম ছোক্রার কথা—এর সঙ্গে আবার তর্ক বিচার ]

অধর (সহাস্যে)—আমাদের এত কথা হলো, ইনি (মাষ্টার) একটিও কথা কন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবের দলের একটি চারটে-পাশ করা ছোক্রা (বরদা?) সবাই আমার সঞ্জে তর্ক করছে, দেখে—কেবল হাঁসে। আর বলে, এ'র সঞ্জে আবার তর্ক! কেশব সেনের ওখানে আর একবার ভাকে দেখলাম—কিন্তু তেমন চেহারা নাই।

শ্রীয<sub>ন্</sub>ক্ত রাম চক্রবতী — বিষ্ণুঘরের প্রজারী — ঠাকুরের ঘরে আসি-লেন। ঠাকুর বলিতেছেন—''দ্যাখো রাম! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা? না, না ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হুয়ে গেছে।'

[ ঠাকুরের রাত্রের আহার—'সকলের জিনিস খেতে পারি না' ] রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি দ্বইখানি মা কালীর প্রসাদী লর্বিচ ও একট্ব স্বজির পায়েস। ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা করিতে বিসয়াছেন। কাছে মাণ্টার বিসয়া আছেন, লাট্বও ঘরে আছেন। ভব্তেরা

8थ- > २

সন্দেশাদি মিন্টার আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটি স্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাট্বকে বলিতেছেন—''এ কোন্ শালার সন্দেশ?''—বলিয়াই স্বাজির পায়েসের বাটি হইতে নীচে ফেলিয়া দিলেন। (মান্টার ও লাট্বর প্রতি) ও আমি সব জানি। ঐ আনন্দ চাট্বয়েদের ছোক্রা এনেছে—যে ঘোষ-পাড়ার মাগীর কাছে যায়।

লাট্-—এ গজা দিব? শ্রীরামকৃষ্ণ—কিশোরী এনেছে? লাট্-—এ আপনার চলবে? শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ।

মান্টার ইংরাজী পড়া লোক।—ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।— "সকলের জিনিস খেতে পারি না! তুমি এ সব মানো?"

মান্টার—আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ।

ঠাকুর পশ্চিম দিকের গোল বারান্দাটিতে হাত ধ্বতে গেলেন। মান্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শরংকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নির্মাল আকাশ ও ভাগীরথীবক্ষ ঝক্মক্ করিতেছে। ভাটা পড়িয়াছে—ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধুইতে ধুইতে মাণ্টারকে বলিতেছেন—তবে নারাণকে টাকাটি দেবে? মাণ্টার বলিতেছেন—'যে আজ্ঞা, দেবো বই কি!'

# উনবিংশ খণ্ড

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভব্তসেংগা

# প্রথম পরিচ্ছেদ

'জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও'—শশধরের শৃহক জ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। মুখ্বয়ে দ্রাতৃন্বয়, জ্ঞান বাব্ব, ছোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এ রাও আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে তিন চারিটি ভক্ত আসিয়াছেন। রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। তাঁহার জ্বর হইয়াছিল—সংবাদ আসিয়াছে। আজ রবিবার, ১৪ই সেপ্টেশ্বর ১৮৮৪, কৃষ্ণা দশ্মী তিথি, (৩০শে ভাদ্র ১২৯১)।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত

হইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

, জ্ঞানবাব্ব চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাব্ব দ্র্ণ্টে)—কিগো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়! জ্ঞান (সহাস্যে)—আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও ব্রুঝেছি যেখানে জ্ঞান সেইখানেই অজ্ঞান! বিশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী,—পত্র শোকে কে'দেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফ্রুটেছে—তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার। তার পর তোলা হলে দত্তে কাঁটাই ফেলে দেয়।

[ নির্লিপ্ত গ্রুম্থ—ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছ্বতোরদের মেয়েদের কাজদর্শন ]

"এই সংসার ধোঁকার টাটী—জ্ঞানী বল্ছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের

পার, তিনি বলছেন 'মজার কুঠি'! সে দ্যাখে, ঈশ্বরই জীব জগং, এই

চতবিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন!

''তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে। ও দেশে ছ্বতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢে কি নিয়ে চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিন্দারের সংখ্য কথাও কচ্চে,—'তোমার কাছে দ্বআনা পাওনা আছে —দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢে কি পড়ে যায়।

"বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ কর্ম করা। শ্রীয়্ত্ত পশ্ডিত শশধরের কথা ভত্তদের বলিতেছেন, ''দেখ্লাম— একঘেরে, কেবল শ্বন্ধ জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।

''যে নিত্যেতে পেণছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে

নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভব্তি।

"নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।
"শব্ধ শব্দক জ্ঞান!—ও যেন ভস্-করে-ওঠা তুব্ড়ী—খানিকটা ফ্লুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। নারদ শব্দদবাদির জ্ঞান যেন ভাল তুব্ড়ী। খানিকটা ফ্লুল কেটে বন্ধ হয়, আবার ন্তন ফ্লুল কাটছে—আবার বন্ধ হয়—আবার ন্তন ফ্লুল কাটে! নারদ শব্দদবাদির তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সাচ্চদানন্দকে ধরবার দড়ি।"

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়—ঝউতলা হতে ভাবাবিষ্ট ] মধ্যাহের সেবার পর ঠাকুর একটা বিশ্রাম করিয়াছেন।

বকুলতলায় বেণ্ডের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দুই চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন—ভবনাথ, মুখ্বুয়ে দ্রাতৃত্বয়, মাষ্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোট গোপালকে)—এ'কে একট্র তামাক খাওয়াও। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)। মুখ্যুয়ে (হাজরাকে)—আপনি এ'র কাছ থেকে অনেক শিখেছেন! দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোলগরের ভক্ত প্রভৃতি সংগ্য ১৮১

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না, এ°র বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন। ভাবাবিষ্ট। মাতালের ন্যায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পেণছিলেন, তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নারা'ণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা—কোন্নগরের ভত্তগণ— শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক ন্তন আসিয়াছেন—বয়ক্তম পণ্ডাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খ্ব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—'সম্দ্র মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ সব মীমাংসা কে করবে?'

মান্টার (সহাস্যে)--রক্ষাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথার পেলি? সাধক (বিরক্ত হইয়া)—ও আলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, ''সে এসেছিল—নারা'ণ।''

নরেন্দ্র বারান্দায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছিলেন— বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শ্বনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খ্ব বক্তে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে। মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি? মাণ্টার—আজ্ঞা, মনের বলটা খ্বব আছে।

বড়কালী—কোন্টা কম? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন। কোলগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—মহাশয়, ইনি পার, তিনি বলছেন 'মজার কুঠি'! সে দ্যাখে, ঈশ্বরই জীব জগং, এই চতবিংশতি তত্ত সব হয়েছেন!

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে। ও দেশে ছ্বতোরদের মেয়েদের দেখেছি—টে কি নিয়ে চিড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দ্যায়—আবার খরিন্দারের সংগ্র কথাও কচ্চে,—'তোমার কাছে দ্বআনা পাওনা আছে —দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে টেকি পড়ে যায়।

''বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ কর্ম করা। শ্রীয়ত্ত্ব পশ্চিত শশধরের কথা ভত্তদের বলিতেছেন, ''দেখ্লাম— একঘেরে, কেবল শাহুক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।

''যে নিত্যেতে পেণছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

"নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।
"শুধু শুক্ত জ্ঞান!—ও যেন ভস্-করে-ওঠা তুব্ড়ী—খানিকটা
ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল
তুব্ড়ী। খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার ন্তন ফুল কাটছে—
আবার বন্ধ হয়—আবার ন্তন ফুল কাটে! নারদ শুকদেবাদির তাঁর
উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সচিচ্চানন্দকে ধরবার দাড়।"

ি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়—ঝউতলা হতে ভাবাবিষ্ট ] মধ্যান্দের সেবার পর ঠাকুর একট্ব বিশ্রাম করিয়াছেন।

বকুলতলায় বেণ্ডের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দৃই চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গলপ করিতেছেন—ভবনাথ, মৃখ্বয়ে দ্রাতৃত্বয়, মাষ্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোট গোপালকে)—এ°কে একট্ব তামাক খাওয়াও। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)। মুখ্বয়ে (হাজরাকে)—আপনি এ°র কাছ থেকে অনেক শিখেছেন!

#### দক্ষিণেবর মন্দিরে—নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোলগরের ভক্ত প্রভৃতি সংগ্য ১৮১

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—না, এ'র বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। (সকলের হাস্যা)।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন। ভাবাবিষ্ট। মাতালের ন্যায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পেণীছিলেন, তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নারা'ণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা—কোন্নগরের ভক্তগণ— শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক ন্তন আসিয়াছেন—বয়ক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খাব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—'সমন্দ্র মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ সব মীমাংসা কে করবে?'

মাণ্টার (সহাস্যে)-ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথার পেলি? সাধক (বিরক্ত হইয়া)—ও আলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাণ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, ''সে এসেছিল—নারা'ণ।''

নরেন্দ্র বারান্দায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছিলেন— বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শ্বনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খুব বক্তে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে। মাণ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

প্রীরামকৃষ্ণ—বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি? মান্টার—আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে।

বড়কালী—কোন্টা কম ? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন। কোনগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—মহাশয়, ইনি (সাধক) আপনাকে দেখতে এসেছেন—এ'র কি কি জিপ্তাস্য আছে। সাধক দেহ ও মুহতক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন। সাধক—মহাশয়, উপায় কি?

[ ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গ্রের্বাক্যে বিশ্বাস—শাস্তের ধারণা কখন ]
শ্রীরামকৃষ্ণ—গ্রের্বাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে
ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন স্তোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ
হয়!

সাধক—তাঁকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিষয়বর্ণিধর অগোচর। কামিনীকাণ্ডনে আসন্তির লেশ থাক্লে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শর্দধ মন, শর্দধ বর্ণিধর গোচর—যে মনে,যে বর্ণিধতে, আসন্তির লেশমান্ত নাই। শর্দধ মন, শর্দধ বর্ণিধ, আর শর্দধ আত্মা—একই জিনিস।

সাধক—কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে,—'যতো বাচো নিব্রুন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—তিনি বাক্য মনের অগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও থাক্ থাক্! সাধন না করলে শান্তের মানে বোঝা । যায় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে? পিন্ডতেরা শেলাক সব ফড়্র্ ফড়্র্ করে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়।

''শ্বধ্ব বল্লে কি হবে 'দ্বধে আছে মাখন', 'দ্বধে আছে মাখন'? দ্বধকে দই পেতে মন্থন কর,—তবে ত হবে!''

সাধক—মাখন তোলা,—ও সব ত শাস্ত্রের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শাস্তের কথা বল্লে বা শ্বন্লে কি হবে ?—ধারণা করা চাই। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে একট্বও পড়ে না।

সাধক—মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি করেছি আর না করেছি—সে কথা থাক। আর এ সব কথা বোঝান বড় শক্ত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—ঘি কি রকম খেতে। তার উত্তর—কেমন ঘি, না যেমন ঘি!

''এ সব জানতে গেলে সাধ্বসঙ্গ দরকার। কোনটা কফের নাড়ী,

দক্ষিণেশ্বর মন্দ্রি—নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোন্নগরের ভক্ত প্রভৃতি সভেগ

কোন্টা পিত্তের নাড়ী, কোনটা বায়্বর নাড়ী—এটা জানতে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার।"

সাধক—কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ—সে জ্ঞানের পর—ভগবান লাভের পর—আগে সাধ্সশ চाই ना?

সাধক চুপ করিয়া আছেন।

সাধক (কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম হইয়া)—আপনি তাঁকে যদি জানতে পেরেছেন বল্বন—প্রত্যক্ষেই হোক্ আর অন্তবেই হোক্। ইচ্ছা হয় शार्त्रन वल्रन, ना रश ना वल्रन।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষং হাসিতে হাসিতে)—িক বোলবো! কেবল আভাস

বলা যায়।

সাধক—তাই বল্বন!

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বালতেছেন, পাখোয়াজটা আন্লে ना।

ছোট গোপাল—মহিম (মহিমাচরণ) বাব্র আছে— শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ওর জিনিস এনে কাজ নাই। আগে কোনগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাহিতেছেন। গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতে-ছেন।

সাধক (গায়কের প্রতি)—তুমিও ত বাপ<sup>্ন</sup> কম নও! এ সব তর্কে

কি দরকার!

আর একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন—ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, ''আপনি এ'কে কিছ্ৰ বোক্লেন না?''

গ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভন্তদের বলছেন, ''কই আপনাদের সংখ্যেও এর ভাল বনে না দেখছি। ' নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন— যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে.

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নির্রাখয়ে। সাধক গান শ্রনিতে শ্রনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুর তন্তা- পোশের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা—৪টা হইবে। পশ্চিমের রোদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়া-তাড়ি একটি ছাতি লইয়া তাহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রোদ্র সাধকের গায়ে না লাগে। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

মলিন পশ্চিল মনে কেমনে ডাকিব তোমার।
পারে কি তৃণ পশিতে জবলনত অনল যথায়॥
তুমি প্রেণ্যর আধার, জবলন্ত অনলসম।
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে প্রিজব তোমায়॥
শর্নি তব নামের গর্ণে, তরে মহাপাপী জনে।
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যাস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়॥
এ পাতকী নরাধমে, তারো যদি দয়াল নামে।
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদির শিক্ষা—'বেদবেদান্তে কেবল আভাস' নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

স্কুণ্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

বহিছে অমৃতধার জন্তায় শ্রবণ ও প্রাণ রমণ হে॥
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে, যখনি তব নামসন্ধা শ্রবণে পরশে।
হদয় মধনুয়য় তব নাম গানে, হয় হে হদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে॥
নরেন্দ্র যাই গাহিলেন—'হদয় মধনুয়য় তব নাম গানে,' ঠাকুর অমনি
সমাধিস্থ! সমাধির প্রারশ্ভে হস্তের অঙ্গন্লি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গন্লি,
স্পান্দিত হইতেছে। কোল্লগরের ভ্রেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন
নাই। ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়া তাঁহারা গাত্রোখান করিতেছেন।

#### দক্ষিণেশ্বর মণ্দিরে—নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোন্নগরের ভক্ত প্রভৃতি সংগ্য ১৮৫

ভবনাথ—আপনারা বস্কুন না। এ'র সমাধি অবস্থা!
কোন্নগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাহিতে-ছেন— দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে র'চেছি আসন,
জগৎপতি হে কুপা করি, সেথা কি করিবে আগমন।
ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।
গান— চিদাকাশে হ'লো প্র্ প্রেম চন্দ্রেদেয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধ্র কি আনন্দময় হে॥
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!

'জয় দয়ায়য়' এই নাম শ্বনিয়া ঠাকুর দন্ডায়য়ান, আবার সমাধিশ্থ! অনেকক্ষণ পরে কিণ্ডিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাদ্বরের উপর বসিলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তানপ্র্রা য়থাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। ভাবাবস্থাতেই বলিতেছেন, ''এ কি বল দেখি মা, মাখন তুলে ম্বের কাছে ধরো। প্রকুরে চার ফেলবে না—ছিপ নিয়ে বসে থাক্বে না—মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কি হাজাম! মা, বিচার আর শ্বনবো না, শালারা ঢুকিয়ে দেয়—কি হাজাম! ঝেড়ে ফেলবো।

"সে বেদ বিধির পার!—বেদবেদানত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (ন্রেন্দ্রের প্রতি) বুঝেছিস্? বেদে কেবল আভাস!"

নরেন্দ্র আবার তানপর্রা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "'আমি গাইবো''। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে—ঠাকুর গাহিতেছেন— আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা।

''মা! বিচার কেন করাও? আবার গাহিতেছেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

ঘ্ম ভেগেছে আর কি ঘ্মাই যোগে যাগে জেগে আছি,

যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘ্মের ঘ্ম পাড়ায়েছি।

ঠাকুর বলিতেছেন—''আমি হুংশে আছি।'' এখনও ভাবাবস্থা।

গান—স্বাপান করি না আমি স্থা খাই জয়কালী বলে। মন মাতালে মাতাল ক'রে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মা বিচার আর শ্ননবো না।' নরেন্দ্র গাহিতেছেন,—

(আমায়) দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে। তোমার প্রেমের স্বরা পানে কর মাতোয়ারা,

ওমা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে।

ঠাকুর ঈষং হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—''দে মা পাগল ক'রে ! তাঁকে জ্ঞান বিচার ক'রে—শাস্তের বিচার ক'রে—পাওয়া যায় না।''

কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শ্রনিয়া প্রসন্ন হইরাছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বালতেছেন, ''বাপ্র, একটি আনন্দময়ীর নাম!''

গায়ক-মহাশয়! মাপ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে)— 'না বাপ্র! একটি, জোর করতে পারি!'' এই বলিয়া গোবিন্দ অধি-কারীর যাত্রায় বৃন্দার উদ্ভি কীর্তন গান গাইয়া বলিতেছেন—

রাই বাললে বালতে পারে! (কৃষ্ণের জন্য জেগে আছে!) (সারা রাত জেগে আছে!) (মান করিলে করিতে পারে!)

"বাপ্র'!—তুমি রক্ষময়ীর ছেলে!—তিনি ঘটে ঘটে আছেন!— অবশ্য ব'লবো। চাষা গ্রুর্কে বলেছিল—'মেরে মন্ত্র লবো!'

গায়ক (সহাস্যে)—জ্বতো মেরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগর্র্দেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে, সহাস্যে)—অত দ্র নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—''প্রবর্তক, সাধক, সিন্ধ, সিন্ধের সিন্ধ;—তুমি কি সিন্ধ, না সিন্ধের সিন্ধ?—আচ্ছা গান কর।'' গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাহিতেছেন—মন বারণ

[ শব্দরক্রে আনন্দ—'মা, আমি না তুমি?']

শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শর্নিয়া)—বাব্ !—এতেও আনন্দ হয়, বাব্ !
গান সমাণত হইল। কোন্নগরের ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায়
লইলেন। সাধক জোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলছেন, ''গোসাইজী!—
তবে আসি।''—ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট—মার সঞ্গে কথা কহিতেছেন

### **मिक्कर्णन्वत्र भोन्मदत्र—नदत्रन्त्, ভवनाथ, रकाञ्चणदत्रत्र ভन्छ প্রভৃতি সংগ্র** ১৮৭.

"মা! আমি না তুমি ? আমি কি করি?—না, না, তুমি। "তুমি বিচার শ্নন্লে—না এতক্ষণ আমি শ্ননলাম?—না; আমি না;—তুমিই! (শ্নন্লে)।"

[ সাধ্রর ঠাকুরকে শিক্ষা—তামোগ্রণী সাধ্র ]
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখ্রুয়ো ভ্রাতৃন্বয়
প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায়—

ভবনাথ (সহাস্যে)—িক রকমের লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তমোগ্রণী ভক্ত।

ভবনাথ—খুব শেলাক বলতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একজনকে বলেছিলাম—'ও রজোগ্রণী সাধ্য— ওকে সিধে টিধে দেওয়া কেন?' আর একজন সাধ্য আমার শিক্ষা দিলে। —'অমন কথা বোলো না!—সাধ্য তিন প্রকার—সত্ত্বগুণী, রজোগ্রণী, তমোগ্রণী। সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধ্যকে মানি।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—িক, হাতী নারায়ণ?—সবই নারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তিনিই বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা কচ্ছেন।
দুই-ই আমি প্রণাম করি। চন্ডীতে আছে, 'তিনি লক্ষ্মী আবার হতভাগার ঘরে অলক্ষ্মী!' (ভবনাথের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপ্ররাণে আছে?

ভবনাথ (সহাস্যে)—আজ্ঞা, তা জানি না। কোন্নগরের ভন্তরা আপনার সমাধি অবস্থা আসছে ব্রুকতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে আবার বলছিলো—তোমরা বোসো। ভবনাথ (সহাস্যো)—সে আমি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি। গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হর্মোছল,—সেই কথা হইতেছে।

[ Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna— নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—সত্ত্বে তমঃ—হরিনাম মাহাত্মা ]

ম্বখ্বযো—নরেন্দ্র ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, এর প রোখ্ চাই! একে বলে সত্ত্বের তমঃ। লোকে যা বলবে তাই কি শ্নন্তে হবে? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করো। তা হলে বেশ্যার কথা শ্নতে হবে? মান করাতে একজন সখী বলেছিল, 'শ্রীমতীর অহঙকার হয়েছে'। বৃন্দে বল্লে, এ 'অহং' কা'র ?—এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণের গরবে গর্রাবণী।

এইবার হরিনাম মাহাত্মোর কথা হইতেছে। ভবনাথ—হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।

"আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পশ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বল্লে, যদি বাব্রা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য)।

[ শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা—মহেন্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রস্তাব ]

ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী)কে দেখিতে ঘাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে— তাই মুখ্যোদের বলিতেছেন, ''একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো— তোমাদের গাড়ীতে গেলে আর ভাড়া লাগ্বে না!''

মুখুয়ো—যে আজ্ঞা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্ করবে? অতো ওরা (ব্রাহ্মভক্তেরা) সাকারবাদীদের নিন্দা করে।

শ্রীয়্ত্ত মহেন্দ্র মুখ্রুয়্যে তীর্থ যাত্রা করিবেন—ঠাকুরকে জানাইতে-ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে কি গো! প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে থাচে।? অঙ্কুর হবে তার পর গাছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্তা চলছিল।

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, একট্র ইচ্ছা হয়েছে ঘ্রুরে আসি। আবার শীঘ্র ফিরে আসবো।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রর ভব্তি—যদ্ধ মাল্লকের বাগানে ভক্তসংগে শ্রীগোরাংগের ভাব অপরাহ্ন হাইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাগ্রোত্থান করিলেন । ভব্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন।

ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র আজ কাল গ্রহদের বড় ছেলে অমদার কাছে প্রায় যান।

হাজরা—গ্রুংদের ছেলে অন্নদা, শ্রুন্লাম বেশ কঠোর করছে। সামান্য সামান্য কিছুর খেয়ে থাকে। চার্রাদন অল্ডর অন্ন খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বল কি? 'কে জানে কোন্ ভেক্সে নারায়ণ মিল্ যায়।''

্ হাজ্বরা—নরেন্দ্র আগমনী গাইলে। শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)—িক রকম?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বলছেন—তুই ভাল আছিস? ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। শরংকাল। গেরুয়া রঙে ছোপান একটি ফ্লানেলের জামা, পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বল্ছেন, ''তুই আগ্রন্ মনী গেয়েছিস্? গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন। সঙ্গে মান্টার। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

কেমন করে পরের মরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শন্নে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভন্ম মেখে অজ্যে, জামাই বেড়ায় মহারজে।
তুই নাকি মা তারই সজ্যে—সোনার অজ্যে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে পরে বল্ব উমা ঘরে নাই॥
ঠাকুর দাঁড়াইয়া শন্নিতেছেন। শন্নিতে শন্নিতে ভাবাবিল্ট।
এখনও একটু বেলা আছে। স্থাদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিল্ট। তাঁহার এক দিকে উত্তরবাহনি গঙ্গা—
কিরংক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে প্রজ্পোদ্যান। ডানদিকে

নবং ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাহিতে-ছেন।

সন্ধ্যা হইল। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীয<sup>্</sup>ত্ত যদ<sup>্ব</sup> মল্লিক পাশ্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন। বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান—আজ লোক পাঠাইয়াছেন—ঠাকুরের যাইতে হইবে। শ্রীয<sup>্</sup>ত্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ভিত্তসংখ্য শ্রীয<sup>্</sup>ত্ত যদ্ম মল্লিকের বাগানে—শ্রীগোরাধ্যের ভাব ] ঠাকুর শ্রীয<sup>্</sup>ত্ত যদ্ম মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন লণ্ঠনটা জ্বাল,—একবার চল্।

ঠাকুর লার্টুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাণ্টার সঙ্গে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—তুমি নারাণকে আন্লে না কেন? মাণ্টার—আমি কি সঙ্গে যাবো?

প্রীরামকৃষ্ণ—যাবে ? অধর ট্রধর সব রয়েছে,—আচ্ছা, এসো।

ম্খ্যোরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মান্টারকে বলিতেছেন--ভঁরা কেউ যাবেন? (ম্খ্যোদের প্রতি) আচ্ছা, বেশ চলো। তা হলে শীঘ্র উঠে আস্তে পারবো।

ি চৈতন্যলীলা ও অধরের কর্মের কথা যদ্বমল্লিকের সঙ্গে ]

ঠাকুর যদ্বর্মাল্লকের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। স্বৃসজ্জিত বৈঠক-খানা। ঘর বারান্দায় দ্যালগিরি জর্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যদ্বলাল ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া আনন্দেদ দ্ব একটি বন্ধ্ব সঙ্গে বসিয়া আছেন। খানসামারা কেহ অপেক্ষা করিতেছে, কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা করিতেছে। যদ্ব হাসিতে হাসিতে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও অনেক দিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

যদ্ব গোরা গভন্ত। তিনি ন্টার থিয়েটারে চৈতনালীলা দেখিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন, চৈতন্যলীলা নতন অভিনয় হইতেছে—বড় চমংকার হইয়াছে। ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা-কথা শ্বনিতেছেন—মাঝে মাঝে যদ্বর একটি ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাণ্টার ও ম্খ্রেয়ে দ্রাতারা তাঁহার কাছে বাসয়া আছেন।

শ্রীয়্ক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ার-ম্যান্-এর কর্মের জন্য চেণ্টা করিয়াছিলেন। সে কর্মের মাহিনা হাজার টাকা। অধর ডেপর্টি ম্যাজিন্টেট—তিন'শ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বংসর।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ষদ্বর প্রতি)—কৈ অধরের কর্ম হলো না?
বদ্ব ও তাঁহার বন্ধব্রা বলিলেন, অধরের কর্মের বয়স যায় নাই।
কিয়ংক্ষণ পরে যদ্ব বলিতেছেন—''তুমি একট্ব তাঁর নাম করো।''
ঠাকুর গোরাঙ্গের—ভাব গানের ছলে বলিতেছেন,—
গান—আমার গোর নাচে।

নাচে সংকৃতিনে, শ্রীবাস অজ্ঞানে, ভক্তগণ সজ্গে॥

গান—আমার গোর রতন।

गान-रगांत ठाटर व्नमावन भारन, धाता वटर पन्नसरन!

(ভাব হবে বৈকি রে) (ভাবনিধি শ্রীগোরাজ্গের)

(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) (বন দেখে ব্ন্দাবন ভাবে)
(সমুদ্র দেখে শ্রীযম্বনা ভাবে) (গোর আপনার পায় আপনি ধরে)

(সম<sub>ন্</sub>দ্র দেখে শ্রাবম্<sub>ন</sub>না ভাবে) (সোর আগনার সার আ (যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহি গোর)

গান—আমার অধ্য কেন গোর, (ও গোর হল রে!)
কি কর্লে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ বরালে
এখন ত, গোর হতে দিন, বাকি আছে!
এখন ত দ্বাপর লীলা, শেষ হয় নাই!
একি হ'ল রে! কোকিল ময়্র, সকলই গোর।
যে দিকে ফিরাই আঁখি (একি হ'ল রে)।
একি, একি, গোরময় সকল দেখি॥
রাই ব্বিঝ মথ্বয়য় এলো, তাইতে অধ্য ব্বিঝ গোর হ'ল!
ধনী কুম্বিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল।
এখনি যে অধ্য কাল ছিল, দেখতে দেখতে গোর হ'ল!

রাই ভেবে কি রাই হলাম। (একি রে)
যে রাধামল্য জপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে।
মথ্বরায় আমি, কি নবন্বীপে আমি, কিছ্ব ঠাওরাতে নারি রে!
এখনও ত, মহাদেব অন্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গোর)।
এখনও ত বলাই দাদা নিতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই।
এখনও ত, ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই।
এখনও ত, মা যশোদা শচী হয় নাই।
একাই কেন আমি গোর (যখন বলাই দাদা নিতাই হয় নাই তখন)
তবে রাই ব্বিঝ মথ্বরায় এলো, তাইতে কি অঙ্গ আমার গোর হ'ল।
(অতএব ব্বিঝ আমি গোর) এখনও ত, নন্দ জগন্নাথ হয় নাই।
এখনও ত শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই। আমার অঙ্গ কেন গোর হ'ল।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা—যদ্,মল্লিক—ভোলানাথের এজাহার পান সমাপত হইলে মুখ্যুয়োরা গান্তোখান করিলেন। ঠাকুর ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিন্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একেবারে সমাধিন্থ হইয়া দন্ডায়মান। বারান্দায় অনেকগর্বাল আলো জর্বালতেছিল। বাগানের দ্বারবান ভক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান। ঠাকুর সমাধিন্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ন্বারবানটি আসিয়া ঠাকুরকে পাখার হাওয়া করিতেছেন। বড় হাত পাখা।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নারায়ণ! নারায়ণ!—এই নাম উচ্চারণ

করিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

ঠাকুর ভক্তদের সংখ্য ঠাকুরবাড়ীর সদর ফটকের কাছে আসিয়া-ছেন। ইতিমধ্যে মুখ্যুযোরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন। অধর ঠাকুরকে খ'্যুজিতেছিলেন। ম খ ্যো (সহাস্যো)—মহেন্দ্র বাব নুপালিয়ে এসেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো, ম খ ুযোর প্রতি)—এর সঙ্গে তোমরা সর্বদা
দেখা কোরো, আর কথাবার্তা কোরো।

প্রিয় মুখ্বের্যে (সহাস্যে)—ইনি এখন আমাদের মাণ্টারী করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোর দেখলে আনন্দ করে। আমীর এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্ষ্মীছাড়া গাঁজাখোর আসে, তবে হয়ত কোলাকুলি করবে। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর উদ্যান পথ দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নিজের ঘরের অভিম্বথে আসিতেছেন। পথে বলিতেছেন—''যদ্ব খুব হি'দ্ব। ভাগবত থেকে অনেক কথা বলে।''

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণাম্ত পান করিতে-ছেন। ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—মাকে দর্শন করিবেন।

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখ্বযোরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অধর ও মাণ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধ্রের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালের কথা কহিতেছেন।

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন—বলরামের সঙ্গে। পত্রে সংবাদ আসিয়া-ছিল তাঁহার অস্বখ হইয়াছে। দ্বই তিন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অস্বখ শ্বনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহের সেবার সময় 'কি হবে!' বলিয়া হাজরার কাছে বালকের ন্যায় কে'দেছিলেন। অধর রাখালকে রেজিন্টারী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত চিঠির প্রাণ্ডিস্বীকার পান নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না? অধর—আজ্ঞা, এখনও পাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর মাণ্টারকে লিখেছে।

ঠাকুরের চৈতন্য লীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে, ভন্তদের প্রতি)—যদ্ধ বল্ছিল এক টাকার জায়গা হ'তে বেশ দেখা যায়—সস্তা।

''একবার আমাদের পেনেটী নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল—যদ্ব আমাদের-চলতি নোকায় চড়তে বলেছিল! (সকলের হাস্য)।

84-20

''আগে ঈশ্বরের কথা একট্ব একট্ব শ্বন্তো। একটি ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত কর্তো—এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগ্বলো মোসাহেব ওর কাছে সর্বদা থাকে—তারাই আরো গোল ক্রেছে।

"ভারী হিসাবী—যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া—আমি বলি তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো—তাইতে চুপ ক'রে

থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়া শ্রীয<sub>ুক্ত</sub> যদ্ব মল্লিকের সহিত বিবাদ চলিতেছে। পাইখানার পাশে যদ্বর

বাগান।

বাগানের মৃহ্বরী শ্রীয্ত্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন । ঠাকুর বালয়াছিলেন—অধর ডেপ্রাট ম্যাজিড্টেট, সে আসিলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো। শ্রীয্ত্ত রাম চক্রবতী ভোলানাথকৈ সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বালতেছেন—'এর এজাহার দিয়ে ভয় হয়েছে' ইত্যাদি।

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শ্রনিয়া বলিতেছেন—ও কিছুই না,

একট্র কল্ট হবে। ঠাকুরের যেন গ্রের্তর চিন্তা দ্র হইল।

রাত হইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—নারা'ণকে এনো।

## বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকাগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্রাদির প্রতি উপদেশ—কাপ্তেনের ভব্তি ও পিতামাতার সেবা
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসংগ বাসিয়া আছেন। শরংকাল। শুরুবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, (৪ঠা আশ্বিন; ১২৯১) বেলা দুইটা। আজ ভাদ্র অমাবস্যা। মহালয়া। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার দ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাণ্টার, বাব্রাম, হরিশ, কিশোরী, লাট্র, কেহ মেঝেতে বাসয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন,—কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা বারান্দায় বাসয়া আছেন। রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীরাম্ক্ষ (মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি)—কলকাতায় কাপেতনের

বাড়ীতে গিছ লাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল।

"কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি প'রে আরতি করে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,—তার পর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কপ্র্রের আরতি।

''সে সময়ে কথা কয় না। আমায় ইসারা ক'রে আসনে বসতে বল্লে। ''প্জা করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোল্তা কামড়েছে! ''এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু স্বন্দর স্তব পাঠ করে।

''তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা—আসনের উপর বসবে।

''রাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুন্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে শিবপূজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে।

''মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে বার তেরো জন মার সেবায় থাকে। অনেক খরচা—বৈদান্ত, গীতা, ভাগবত—কাম্তেনের কণ্ঠস্থ! ''সে বলে, কলকাতার বাব্রা শ্লেচ্ছাচার।

''আগে হটযোগ করেছিল—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে

মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

''কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখ্লাম না। সেও গীতা টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি!—আমি যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব। খড়কে কাটিটি পর্য ত ।

''পাঁঠার চচ্চড়ি করে, —কাপ্তেন বলে পনর দিন থাকে,—কিন্তু তার পরিবার বল্লে—'নাহি নাহি, সাত রোজ'। কিল্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একট্ব একট্ব। আমি বেশী খাই বলে, আজকাল আমায়

বেশী দেয়।

''তারপর খাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে। এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন Jung Bahadur-১৮৭৫-৬—নেপালী রহ্মচারিণীর গীতগোবিন্দ গান—'আমি ঈশ্বরের पाभी'।

''ওদের কিন্তু ভারী ভক্তি,—সাধ্দের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকে-দের সাধ্বভক্তি বেশী। জাঙ<sup>্</sup> বাহাদ্বরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল। যখন এলো পেণ্ট্ৰলন খ্ৰলে, যেন কত ভয়ে।

''কাপ্তেনের সংখ্য একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারী ভক্ত,—বিবাহ হয় নাই। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শ্নন্তে দ্বারিক বাব্ররা এসে বসেছিল। আমি বল্লাম, এরা শ্রন্তে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাব \* র মালে চক্ষের জল প্রছতে লাগ্ল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হ'ব?' আর সব্বাই তাকে

<sup>\*</sup> म्यात्रिका বাব, মথ্বের জ্যেষ্ঠ প্র। ১৮৭৭ খৃঃ প্রায় ৪০ বংসর বয়সে মৃত্যু হয়—পোষ ১২৮৪। কাণ্ডেন প্রথম আসেন ১৮৭৫—৭৬ খৃঃ। অতএব এই গীতি-গোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ খ্ঃ মধ্যে হইবে।

**एन** वें वर्ण यून भारन—रयमन পর্বথিতে (শাস্ত্রে) আছে।

(মহেন্দ্রাদির প্রতি)—''আপনারা যে আস্ছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে, শুন্লে মনটা বড় ভাল থাকে। (মাণ্টারের প্রতি) এখানে লোক আসে কেন? তেমন লেখাপড়া জানি না—''

মাণ্টার—আজ্ঞা, কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গর্টর্ হলেন (ব্রহ্মা হরণ করবার পর) তখন রাখালদের মা'রা ন্তন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাড়ীতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে ঐ ন্তন বাছ্রদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগ্ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাতে কি হলো?

মান্টার—ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে।

[ কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা—গোপীপ্রেম—বস্ত্রহরণের মানে ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেল্কী লাগিয়ে দেয়। রাধিকা সন্বল বেশে বাছনুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচেছ; যখন যোগ-মায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্বাদ করে!

''হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে!

''গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হর্মোছল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যদি কেউ বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে! তা বলে, 'এসেছে, তা আস্ক্রে, —ঐ খাবে এখন! কিন্তু যদি পর প্রব্রের কথা শ্বনে,—রিসক, স্বন্ধর, রসপডিত,—ছবটে দেখ্তে যাবে,—আর আড়াল থেকে উকি মেরে— দেখ্বে।

''যদি খোঁচ ধর যে, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে

গোপীদের মত টান হবে? তা শ্ন্ন্লেও সে টান হয়—

''না জেনে নাম শ্বনে কাণে মন গিয়ে তায় লি॰ত হ'লো।''

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, বস্ত্রহরণের মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্টপার্শ,—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘ্রচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হ'লে সব পাশ চলে যায়। [ যোগদ্রন্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ ]

(মহেন্দ্র ম্বখ্রো প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—''ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হ'লে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়েগ্রলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়া লাগ্লে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিম্ল, অশ্বখ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

''তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগদ্রুট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।''

মহেন্দ্র মুখুয়ো—কেন যোগভ্রন্ট হয়?

শ্রীরামক্ষ-প্রবিজন্ম ঈশ্বরচিন্তা ক'রতে ক'রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ'য়েছে। এর্প হ'লে যোগদ্রুট হয়। আর পর-জন্মে ঐর্প জন্ম হয়।

মহেন্দ্র—তারপর, উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামনা থাক্তে—ভোগ লালসা থাক্তে—মুক্তি নাই।
তাই খাওয়া পরা রমণ ফমন সব ক'রে নেবে। (সহাস্যে) তুমি কি বল?
—স্বদারায় না পরদারায়? (মান্টার, মুখুয়ো, এ'রা হাসিতেছেন।)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমুখ-কথিত চরিতাম্ত—ঠাকুরের নানা সাধ

[ পূর্বেকথা—প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে—গণ্গাস্নান ] শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অর্মান ক'রে নিতাম।

"বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,—তারপর অসুখ।

''ছেলেবেলা গণ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ'লো। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্ শিড়্ করে উপরে বায়্ব উঠতে লাগ্লো—সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খ্লে ফেল্তে হ'লো। তা না হ'লেছি'ড়ে ফেলতে হবে।

''ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। (সকলের হাস্য)।

[ পর্বকথা—শম্ভুর রাজনারায়ণের চন্ডী প্রবণ—ঠাকুরের সাধ্বসেবা ]

''শম্ভুর চণ্ডীর গান শ্বন্তে ইচ্ছা হয়েছিল! সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শ্বন্তে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হ'লো।

"'অনেক সাধ্বরা সে সময়ে আস্তো। তা সাধ হ'লো, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজো বাব্ব তাই ক'রে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধ্বদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'তো।

"একবার মনে উঠ্লো যে খ্ব ভাল জরীর সাজ প'রবো। আর র্পার গ্র্জার্ডিতে তামাক খাবো। সেজো বাব্ ন্তন সাজ, গ্র্ডগর্ডি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হলো। গ্র্ডগর্ডি নানা রকম করে টানতে লাগল্ম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উ চু থেকে নীচু থেকে। তখন বল্লাম, মন এর নাম র্পার গ্র্ডগর্ডিতে তামাক খাওয়া! এই বলে গ্রুড্গর্বাড় ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগ্রলো খানিক পরে খ্রলে ফেললাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্লাম—আর তার উপর থ্ব থ্ব করতে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগ্রণ হয়! [ব্ন্দাবনে রাখাল ও বলরাম—প্রেকিথা—রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১]

বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম বৃন্দাবনের খুব সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া প্রাদি লিখিতেন। মাণ্টারকে প্র লিখিয়াছিলেন, 'এ বড় উত্তম স্থান আপনি আস্বেন,—ময়্র ময়্রা সব নৃত্য করছে—আর নৃত্য গীত, সর্বদাই আনন্দ!' তারপর রাখালের অসুখ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জ্বর। ঠাকুর শ্রনিয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চন্ডীর কাছে মানসিক করেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কহিতেছেন—''এইখানে বসে পা টিপ্তে টিপ্তে রাখালের প্রথম ভাব হ'য়েছিল। একজন ভাগবতের পন্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই কথা শ্রন্তে শ্রন্তে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্তে লাগলো; তারপর একেবারে স্থির!

''দ্বিতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে—ভাবেতে শ্রুয়ে পড়েছিল। ''রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শ্রুন্লে উঠে যাবে।

''তার জন্য চণ্ডীকে মান্ল্ম। সে যে আমার উপর সব নির্ভার ক'রেছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একট্ব ভোগের বাকী ছিল।

''বৃন্দাবন থেকে এ'কে লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়্র ময়্রী নৃত্য করছে—এখন ময়্র ময়্রী—বড়ই ম্কিলে ফেলেছে!

''সেখানে বলরামের সঙ্গো আছে। আহা! বলরামের কি স্বভাব! আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ ক'রেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর।'—তা সে শ্বনে নাই—আমাকে দেখ্বে বলে।

''কি স্বভাব!—রাত দিন কেবল ঠাকুর লয়ে;—মালীরা ফুলের মালাই গাঁথছে! টাকা বাঁচ্বে ব'লে ব্ন্দাবনে চার মাস থাক্বে। দ্ব'শ টাকা মাসোহারা পায়।

#### দক্ষিণেশ্বর—মুখ্বেয় ভ্রাভূশ্বয়, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসংগে ২০১

[ পর্বেকথা—নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন—নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১]
"ছোকরাদের ভালবাসি কেন?—ওদের ভিতর কামিনীকাণ্ডন এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্যাসন্ধ দেখি!

'নিরেন্দ্র যথন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হ'লো ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান জান্তো না। দুই একটা গান গাইলে,—

'মন চল নিজ নিকেতনে,' আর 'যাবে কি হে দিন <mark>আমার বিফলে</mark> চলিয়ে।'

''যখন আস্তো,—এক ঘর লোক—তব্ ওর দিক্ পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বোল্তো, 'এ'দের সঙ্গে কথা কন,'—তবে কই-তাম।

''যদ্ব মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্য পাগল হ'রেছিলাম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কালা!—ভোলানাথ বল্লে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্য ম'শায় আপনার এর্প করা উচিত নয়'। মোটা বাম্ব একদিন হাত জ্যেড় করে বল্লে, ম'শায়, ওর সামান্য পড়াশ্বনো, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন?'

''ভবনাথ নরেন্দ্রের জন্ড়ী—দন্জনে যেন স্ত্রী পন্রন্থ! তাই ভব-নাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললন্ম। ওরা দন্'জনেই অর্পের ঘর।

> [সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোকশিক্ষার্থ ত্যাগ— দ্বাষপাড়ার সাধনের কথা ]

'আমি ছোক্রাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাক্তে বা আনাগোনা ক'রতে বারণ ক'রে দিই।

'হিরপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্য ভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐ রকম করে। শ্বন্লাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ও সব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই আবার তাচ্ছিল্য ভাব হয়।

''ওদের বর্তমানের সাধন—মান্য নিয়ে সাধন। মান্যকে মনে

করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গ্রুর্, জিজ্ঞাসা করে, রাগকৃষ্ণ পেয়ে-ছিস্- ?' সে বলে 'হাঁ' পেয়েছি।'

"সে দিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহ্মনির রকম দেখলাম, বড় ভাল নয়। তারি ভাবে বল্লাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর— কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।'

''ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সম্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যলত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমান্ব্য ভস্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিন্ধ হলেও এইর্প করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্য,—আর লোক-শিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার স্বাই শিখবে।

[ প্র্বিকথা—ফুল্রই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০—অবতারের আকর্ষণ ]
''আচ্ছা এই যে সব ছেলেরা আস্ছে, আর তোমরা সব আসছো,
এর মানে কি? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতর অবশ্য কিছু আছে, তা না

হলে টান হয় কেমন করে—কেন আকর্ষণ হয়?

"ওদেশে যখন হৃদয়ের বাড়ীতে (কামার পর্কুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলাম, তখন শামবাজারে নিয়ে গেল। ব্রঝলাম গোরাজাভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গোরাজা! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর ন্তা। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক।

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম সেখানে রাত দিন লোকের ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বস-তাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল কর-তাল নিয়ে গেছে!—আবার 'তাকুটী! তাকুটী!' করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো!

''রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে! পাছে আমার সদি গিমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখানে আবার পি'পড়ের সার! আবার খোল করতাল।—তাকুটী! তাকুটী!

#### দক্ষিণেশ্বর—ম্থা্য়ে ভ্রাভূশ্বয়, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসংগ্য ২০৩

হদে বক্লে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্তন শহুনি নাই?'

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বৃঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখ্লে, আমি এক-খানা কাপড় কি একগাছা স্বৃতাও লই নাই। কে বলেছিল 'ব্রহ্মজ্ঞানী'। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'এ'র মালা তিলক, নাই কেন?' তারাই একজন বল্লে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা অপেন খসে গেছে'। 'নারকেলের বেল্লো' ও কথাটি ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হ'লে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

''দ্র গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো। তারা রাত্রে থাক্তো। যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শ্রের আছে। হলে প্রস্রাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, 'এইখানেই (উঠানে) করো'।

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই (শ্যামবাজারে) ব্রঝলাম। হরি-লীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কী লেগে যায়!"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীয়্ত রাধিকা গোস্বামী

ম্খ্বয়ে ভ্রাতৃত্বর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। বয়স আন্দাজ বিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনারা কি অদৈবতবংশ?

গোস্বামী—আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর অন্বৈতবংশ শ্বনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন। [ গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ প্রজনীয়—মহাপ্রর্বের বংশে জন্ম ] শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্বৈতগোস্বামী বংশ,—আকরের গ্রণ আছেই!

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। (ভক্তদের হাস্য)। খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গ্লেণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল?

গোস্বামী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমি কি জানি। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যাই বল,—অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

''ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তব্ব ভরদ্বাজ গোত্র, শাণিডল্য গোত্র ব'লে সকলের প্রজনীয়। (মান্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বল ত!''

মান্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন-শ্রীরামকৃষ্ণ—বংশে মহাপ্রর্ষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব কৌরবদের বন্দী কর্লে যুর্ধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কর্লেন। যে দুর্যোধন এত শন্ত্বতা করেছে, যার জন্য যুর্ধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন!

''তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাৎগ হয়েছিলেন।

"শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংশ মারতে যাওয়াতে ভগ্রতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তা এখনও শঙ্খচিল দেখ্লে সকলে প্রণাম করে।

[ প্র্বকথা—চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের প্জা— ঠাকুরের রাজভন্তি লয়্যালিট ]

''চানকের পল্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম কর্লে। কোয়ার সিং আমাকে ব্রিঝয়ে দিলে, 'ইংরাজের রাজ্য তাই, ইংরাজকে সেলাম ক'রতে হয়।'

[ গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা—শাক্ত ও বৈষ্ণব ]

"শান্তের তন্ত্র মত। বৈষ্ণবের পর্রাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।

(গোস্বামীর প্রতি) ''আপনারা বেশ—কত জপ করেন, কত হরি-নাম করেন।''

#### नीकरणन्तत्र-मृथ्युरम् ज्ञाष्ट्रच्या, त्राधिका रशाञ्चामी প্रकृष्ठि चन्नमञ्जा २०८

গোস্বামী (বিনীতভাবে)—আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি! আমি অতি অধম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দীনতা; আচ্ছা ও ত আছে। আর এক আছে, 'আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ।' যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' 'আমি অধম' 'আমি অধম' করে, সে তাই হয়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে 'পাপ, পাপ!'

গোস্বামী এই কথা অবাক হইয়া শ্রনিতেছেন।

[ প্র্বকথা—ব্নদাবনে বৈষ্ণবদের ভেক্ গ্রহণ ১৮৬৮ খ্ঃ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম;—পনর দিন রেখেছিলাম। (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছ্মদিন কিছ্মদিন করতাম, তবে শান্তি হ'তো।

(সহাস্যে) ''আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শান্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

''একজনের একটি রংএর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য গর্ণ যে, যে যে রংএ কাপড় ছোপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই ছ্রুপে যেত।

''কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, 'তুমি যে রংএ রঙ্গেছ,

আমায় সেই রংটি দিতে হবে।' (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

"কেন একঘেরে হব? 'অম্ব মতের লোক তা হলে আসবে না' এ ভর আমার নাই। কেউ আস্ব ক আর না আস্ব ক তাতে আমার বরে গেছে;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছ্ব আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্মের জন্য মাকে বল্তে বলেছিল—তা ওর সে কর্ম হ'লো না। ও তাতে যদি কিছ্ব মনে করে, আমার বরে গেছে! প্রকথা—কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব—বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে এ'ড়েদর গদাধরের পাঠবাড়ী দর্শন—বিজয়ের চরিত্র]

''আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'লো। ওরা নিরাকার নিরাকার করে;—তাই ভাবে বল্লম, 'মা এখানে আসিস নি, এরা তোর রূপ টুপ মানে না।' সাম্প্রদায়িকতার বির্দেধ এই সকল কথা শ্রনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বিজয় এখন বেশ হয়েছে।
''হরি হরি বল্তে বলতে মাটিতে পড়ে যায়!

''চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তান ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাণ্গ!

''গদাধরের পাঠবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিছ্লো—আমি বল্লাম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন—সেই জায়গায় অমনি সাঘ্টাঙ্গ!

''চৈতন্যদেবের পটের সম্ম্বথে আবার সাষ্টাঙ্গ!''

গোস্বামী—রাধাকৃষ্ণ মর্তির সম্মন্থে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাষ্টার্জা! আর আচারী খুব।

গোস্বামী—এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না।

গোস্বামী—না, সমাজ তা হলে কৃতার্থ হয়—অমন লোককে পেলে।

श्रीतामकृष्य-जामाय थ्व माति।

''তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্বদাই ব্যস্ত।

''তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে) বড় গোল উঠেছে।'' গোস্বামী—আজ্ঞা, কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাকে বলছে, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো!—
তুমি পৌত্তলিক।'

''আর অতি উদার সরল। সরল না হ'লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।''
[ ম্বখ্বয়েদিগকে শিক্ষা—গৃহস্থ, 'এগিয়ে পড়'—অভ্যাসযোগ ]

এইবার ঠাকুর ম্বখ্যোদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা করেন, কাহারও চাকরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন কিছ্ম সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরী করেন না। জ্যেষ্ঠের বয়স ৩৫1৩৬ হইবে। তাঁহাদের বাড়ী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁদের বসতবাটী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু উদ্দীপন হচ্চে ব'লে চুপ ক'রে থেকো

#### र्नाकरणम्बद-मृथ्यस्य डाज्म्बद्ध, त्राधिका शाञ्चामी अर्ज्ज ভक्तमस्य २००

না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—র্পার খনি, সোণার , খনি!

প্রিয় (সহাস্যে)—আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগত্বতে দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ—পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা।

"মনেই বন্ধ মুক্ত। দুই বন্ধু—একজন বেশ্যালয়ে গেল, একজন ভাগবত শুনু ছে। প্রথমটি ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরিকথা শুনুছে আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে—ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আহ্যাদ করছে, আর আমি শালা কি বোকা! দ্যাখো প্রথমটিকে বিষ্ণুদ্ধতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। আর দিবতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল!"

প্রিয়— মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।

''মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হ'য়ে যাবে।

(গোস্বামীর প্রতি) ''আপনাদের কিছ্র কথা আছে?'' গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)—আজ্ঞে না,—দর্শন হ'লো। আর কথা ত সব শুনুছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের দর্শন কর্ন।
গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)—একটু মহাপ্রভুর গ্র্ণান্বগীত ন—
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামীকে গান শ্র্নাইতেছেন—
গান—আমার অংগ কেন গোর হলো!
গান—গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দ্ব'নরনে॥

ভাব হবে বই কি রে!) (ভাবনিধি শ্রীগোরাজ্যের)
(যার অল্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গোর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)
(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সম্দুদেখে শ্রীযম্বনা ভাবে)
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[ শ্রীয<sub>্</sub>ক্ত রাধিকা গোস্বামীকে সর্বধর্ম সমন্বয় উপদেশ ] গান সমাশ্ত হইল—ঠাকুর কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—এ ত আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হ'লো। আর যদি কেউ শাক্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বলবো!

"তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে; বৈষ্ণব, শান্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং বন্ধ-জ্ঞানী।

তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে।

"তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন।

''যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।

"বারোয়ারিতে নানা মৃতি করে,—আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতারাম; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মৃতি রয়েছে, আর প্রত্যেক মৃতির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর-পার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতারাম মৃতির কাছে।

''তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,—বারোয়ারিতে এমন মূর্তিও করে। ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে, আর চীংকার করে বন্ধ্দের বলে, 'আরে ও সব কি দেখছিস্, এদিকে আয়! এদিকে আয়!''

সকলে হাসিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করি-লেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্তের সঙ্গে আনন্দ—মা কালীর আরতি দর্শন ও মায়ে-পোয়ে কথা —'কেন বিচার করাও'

বেলা পাঁচটা। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। বাব্রাম, লাটু, ম্খ্রে

দ্রাতৃদ্বয়, মান্টার প্রভৃতি সংগ্যে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টার প্রভৃতির প্রতি)—কেন এক ঘেয়ে হব। ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলেছি, খুব লেগেছে। (সহাস্যে) হাতীর মাথায় অঙকুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এইবার ছোক্রাদের সঙ্গে ফাষ্ট নাষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আস্বে কেন।

মুখ্রুযোরা বারান্দা হইতে চলিয়া গোলেন। বাগানে একটু বেড়াই-বেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—আমি জপ...করতাম্। সমাধি হ'য়ে যেত, কেমন এর ভাব ?

মান্টার (গম্ভীরভাবে)—আজ্ঞা, বেশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সাধ্ব! সাধ্ব!—কিন্তু ওরা (মুখ্বুযোরা) কি মনে করবে?

মান্টার—কেন কাপ্তেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর দর্শনি কর্মলে বালকের অবস্থা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর বাল্য, পোগণ্ড, যুবা। পোগণ্ড অবস্থায় ফচ্কিমি করে, হয়ত খেউড় মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোক শিক্ষা দেয়।

''ত্মি না হয় ওদের (ম্খ্যোদের) ব্রিয়ে দিও।'' মাণ্টার—আজ্ঞা, আমায় বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না?

8थ-58

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সংগে একটু আমোদ আহ্মাদ করিয়া এক-জন ভম্ভকে বলিতেছেন, ''আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও!''

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শর্না যাইতেছে। ঠাকুর বাব্রামকে বলিতেছেন—''চল রে চল। কালীঘরে।'' ঠাকুর বাব্রামের সঙ্গে যাইতেছেন—মাণ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারান্দায় বিসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, ''এর আবার ব্রিঝ ভাব লাগলো।''

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে গ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখি-লেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমন্থে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন—''ওমা! ওমা! রক্ষ-ময়ী!'' মন্দিরের সম্মন্থের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপত হইল। যাঁহারা আরতি দেখিতেছিলেন এককালে সকলে ভূমিণ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখ্বয়ো প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আজ অমাবস্যা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা! বাব্বরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারান্দায় আসিয়া একট্ব বাসলেন। ম্বথে হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!' ও তল্তোক্ত নানাবিধ বীজমল্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পর্বাস্য হইয়া

বিসয়াছেন। এখনও ভাবের প্রশ্মাত্রা।

ম্খ্বয়ে দ্রাতৃশ্বয়, বাব্রাম প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

[Origin of Language—The Philosophy of Prayer.]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভারাবিষ্ট হইয়া মা'র সহিত কথা কহিতেছেন— বলিতেছেন—''মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। ''কথা কওয়া কি ?—কেবল ইসারা বই ত নয়! কেউ বলছে, 'আমি খাবো';—আবার কেউ বলছে, 'যা! আমি শুনবো না'।

''আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো' তা হ'লে কি ষেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না? তোমাকে বললেই তুমি শ্ননবে, আর ভিতরটা শ্ব্ব ব্যাকুল হ'লে তুমি শ্নন্বে না,—তা কখন হ'তে পারে।

''তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন?

"ও! যেমন করাও তেমনি করি!

''या नव शाल र'स्त्र शल!-रकन विठातं कताछ!"

ঠাকুর ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন।—ভক্তেরা অবাক হইয়া শর্নিতেছেন।

[ সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন—ভক্তদিগকে শিক্ষা—সাধ্বসেবা ] এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—তাঁকে লাভ করতে হ'লে সংস্কার দরকার। একটু কিছ্ম করে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই হোক।

''দ্রোপদীর যখন বাস্তহরণ করছিল, তাঁর ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন শ্বনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন—'তুমি যদি কার্কে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লম্জা নিবারণ হবে।' দ্রোপদী বল্লেন, 'হাঁ; মনে পড়েছে। একজন ঋষি স্নান কচ্ছিলেন,—তাঁর কপ্নীভেসে গিছ্লো। আমি নিজের কাপড়ের আধখানা ছিভে তাকে দিছ্লাম। ঠাকুর বল্লেন—তবে আর তোমার ভয় নাই।'

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পর্ব দিকে পাপোসে বসিয়া আছেন। (মাষ্টারের প্রতি)—''তুমি ওটা বুঝেছ।''

মাষ্টার—আজ্ঞা, সংস্কারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার বল দেখি, কি বল্লাম।

মান্টার—দ্রোপদী নাইতে গিছ লেন ইত্যাদি। (হাজরার প্রবেশ)।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজরা মহাশ্য়

হাজরা মহাশয় এখানে দ্বই বৎসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপ্রকুরের নিকটবতী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন, ১৮৮০ খ্ঃ। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় পিস্তুতো ভগিনী হেমা-জিনী দেবীর প্রত, শ্রীয্ত্ত হৃদয় ম্বখাপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সিওড়ের নিকটবতী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি জমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার সন্তান সন্ততি আছে। এক রকম চলিয়া যায়। কিছ্ব দেনাও আছে, আন্দাজ

হাজার টাকা।

যোবন কাল হইতে তাহার বৈরাগ্যের ভাব—কোথায় সাধ্ব, কোথায় ভক্ত, খর্বজিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখেন।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তিভাব ও ছোকরাদের জন্য ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপ্রর্ষ বলিয়া

মনে করেন। আবার কখনও সামান্য বিলয়া জ্ঞান করেন।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পর্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেইখানে মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী। আচার আচার করিয়া তাঁহার এক

প্রকার শইচিবাই হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

#### দক্ষিণেশ্বর বাব্রাম, হাজরা, ম্ব্রেয় ভাতৃশ্বর প্রভৃতি ভক্তসংগ

250

[ ঈশ্বর প্রার্থনা কি শ্বনেন? ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন কর, শ্বনবেন] শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—তুমি যা করছ তা ঠিক,—কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না।

কার, নিন্দা কোরো না—পোকাটিরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমস মন্নির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে —'যেন কার, নিন্দা না করিব।''

হাজরা—(ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক—শো—বার!—র্যাদ ঠিক হয় - র্যাদ আন্তরিক হয়।
বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সের্প ঈশ্বরের জন্য
কই কাঁদে?

[ প্র্বকথা—স্ত্রীর অস্থে কামারপ্রকুরবাসীর থর থর কন্প ]

"ও দেশে একজনের পরিবারের অস্থ হয়েছিল। সারবে না মনে
ক'রে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো—অজ্ঞান হয় আর কি!"

"এর প ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে!"

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধ্লা লইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সংক্রচিত হইয়া)—''উগ্লনো কি।''

হাজরা—যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধ্লা লব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকে তুল্ট কর, সকলেই তুল্ট হবে। তাস্মন তুল্টে জগৎ তুল্টম্,।—ঠাকুর যখন দ্রোপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপত হয়েছি, তখন জগৎ শা্বন্ধ জীব তৃপত—হেউ ঢেউ হয়েছিল! কই মানিরা খেলে কি জগৎ তুল্ট হয়েছিল—হেউ ঢেউ হয়েছিল?

ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছ্ম কর্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন। পূর্বকথা—বটতলার সাধ্বর গ্রন্থাদ্বকা ও শালগ্রাম পূজা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য প্রজাদি কর্ম রাখে।

''আমি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি;
—তাই সকলে করে। তারপর অভ্যাস হ'য়ে গেলে যদি না করে তা হলে
মন হুস্ফুস্ করবে।

''বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গ্রুর্পাদ্বকা রেখেছে

তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে, ও প্র্জা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম; 'র্যাদ এতদ্রে জ্ঞান হ'য়ে থাকে তবে প্র্জা করা কেন? সম্যাসী বল্লে,—সবই করা যাচ্ছে—এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পারে দিলাম; আবার কখনও একটা ফুল ও পারে দিলাম।'

''দেহ থাকতে কর্ম'ত্যাগ করবার যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড় ভুড়ি

হবেই।\*

[ The three stages—শাস্ত্র, গুরুমুখ, সাধনা ; Goal—প্রত্যক্ষ ]

(হাজরাকে)—''এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে। শ্ব্ধ্ব শাস্ত্র পড়ে কি হবে?

"শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধ্বম্বথে, গ্রের্ম্বথে শ্বনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

"চিঠিতে খবর এসেছে,—'পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা—আর এক-খানা রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন বাসত হ'য়ে চার দিকে খোঁজে। অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে,—লিখছে—পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো।

(ম্ব্র্যে, বাব্রাম, মান্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—''সব সন্ধান জেনে তার পর ভূব দাও। প্রকুরের অম্বক যায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে, যায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ভূব দিতে হয়।

''শাস্ত্রের মর্ম গ্রুর্ম্বথে শ্বুনে নিয়ে, তারপর সাধনা করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হ'লে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

''ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্তের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে? শালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মর'ছে—মর শালারা, ভূব দেয় না!!

<sup>\*</sup> ন হি দেহভূতা শক্যং তান্ত্ৰ্ং কৰ্ম্মণাশেষতঃ।

যস্তু কম্মফলিত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ [গীতা—১৮ অঃ

''র্যাদ বল ডুব দিলেও হাজার কুমীরের ভয় আছে—কাম ক্রোধাদির ভয় আছে।—হল্বদ মেখে ডুব দাও—তারা কাছে আসতে পারবে না। বিবেক বৈরাগ্য হল্বদ।''

# ষষ্ঠ পরিক্ছেদ

প্রবিক্থা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ, তল্ত ও বেদ মতের সাধনা
[পঞ্চবটী, বেলতলা ও চাঁদনীর সাধন—তোতার কাছে
সন্ন্যাস গ্রহণ ১৮৬৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—তিনি আমায় নানার্প সাধন করিয়েছেন। প্রথম, প্রাণ মতের—তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পণ্ডবটীতে সাধনা করতাম। তুলসী কানন হলো—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা!' বলে ডাকঅম—বা 'রাম! রাম!' করতাম।

''যখন 'রাম রাম' করতাম তখন হন্মানের ভাবে হয়তো একটা ল্যান্ড পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে প্জা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—প্জারই আনন্দ!

''তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া —এক মনে হতো!

"সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিণ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিণ্টই আহার।

"কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লর্কি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম সর্বং বিষ্ণুময়ং জগণ।—মাটিতে জল জমবে তাই আচ-মন। আমি সে মাটিতে পর্কুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

''অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম—হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম!

· ''বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাক্তাম—হৃদ্ধকে বল্তাম,—'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো।'

[সাধনকালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীতা সম্বন্ধে উপদেশ]
(ভন্তদের প্রতি)—''হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বল্লাম, আমি
ম্খ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বৈদ প্রাণ তল্ত—নানা শাস্তে—
কি আছে।

''মা বল্লেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তল্তে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—

আবার তাঁকেই প্ররাণে বলে, সচিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

"গীতা দশবার বল্লে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী!

"তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, প্রাণ, তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে। (হাজরাকে) তখন ওঁ উচ্চারণ করবার যো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।

''প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়ে-ছিল। বালকবং, উন্মাদবং, পিচাশবং, জড়বং।

''আর শাস্তে যের্প আছে, সের্প দর্শনও হতো।

''কখন দেখতাম জগৎময় আগ্রনের স্ফুলিঙ্গ!

''কখন চারিদিকে যেন পারার হুদ,—ঝক্, ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মত দেখতাম।

''কখন দেখতাম রজামশালের আলো যেন জবলছে!

''তা হলেই হলো, শাস্তের সংগে ঐক্য হচ্ছে। [ শ্রীরামকুঞ্বের অবস্থা—নিত্যলীলাযোগ ]

''আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, হয়ে-ছেন! ছাদে উঠে আবার সি'ডিতে নামা। অনুলোম বিলোম।

''উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে!—একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢে'কির পাট। এক দিক নীচু হয় ত আর এক দিক উ'চু হয়।

''যখন অন্তম্ব্–সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি! আবার

যখন বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিন।

''যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি! আবার যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।''

মুখ্বুযো ভ্রাতৃদ্বয়, বাবরুয়াম প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া শ্রনিতে-ছেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্র্বকথা—শম্ভু মল্লিকের অনাসন্তি—মহাপ্রের্ষের আশ্রয়

শ্রীরামকৃষ্ণ (ম্খ্ব্যে প্রভৃতিকে)—কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা।
''ঐশ্বর্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছ্ব নয়।
শম্ভু (মল্লিক) বলত, 'হদ্ব, পোঁটলা বে'ধে বসে আছি!' আমি বলতাম
কি অলক্ষণে কথা কও!—

''তখন শম্ভু বলে, 'না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।'
''তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদৈর টেনে
নেবেন। দ্বর্যোধনেরা গন্ধবের কাছে বন্দী হলে যুর্বিষ্টিরই উন্ধার
করলেন। বল্লেন, আত্মীয়দের ওর্প অবস্থা হ'লে আমাদেরই কলঙক।''

[ ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান ]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল। ম্বখ্বেয়ে দ্রাতৃন্বয় কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তৃত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চ সংকীত্রন হইতেছে শ্রনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সংগে লাটু ও হরিশ জ্বটিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন,—ও তাই!

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসিলেন। তিনি

শ্রীশ্রীরাধাকাল্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর রাহ্মণেরা—যারা ভোগ রাঁধে, নৈবিদ্য করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, অনেকে একত্র মিলিত হইয়া নাম সংকীতনি করিতেছে। ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ম্ধন করিলেন। উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন—
''দ্যাখো, এরা কেউ বেশ্যার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে!''

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। যাঁহারা সংকীতন করিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদিগকে বিলতেছেন—''টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করো, তেমনি হারনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

''আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্যন্ত। (সকলের হাস্য)—আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো।

"তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।" মন্খ্যো প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটির পাশে মন্খ্যোদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে বাতি জনালা হইয়াছে।

[ ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ ]

ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব কোণে উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটি আলো আনিয়াছেন—ভক্তদের তুলিয়া দিবেন।

আজ অমাবস্যা—অন্ধকার রাত্রি।—ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গণ্গা, সম্মন্থে নহবৎ, প্রভেপাদ্যান ও কুঠী, ঠাকুরের ডান দিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা।

ভক্তেরা তাঁহার চরণে অবল<sub>ন</sub>িণ্ঠত হইয়া একে একে গাড়ীতে উঠিতেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন—''ঈশানকে একবার বোলো না—ওর কর্মের জন্য।''

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া, পাছে ঘোড়ার কণ্ট হয়—ঠাকুর বালতেছেন—''গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে?''

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবংসল মূর্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

### একবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে লাটু, মান্টার, মণিলাল, মুখ্নুয্যে প্রভৃতি ভক্তসণ্ডেগ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

রাক্ষ মণিলালকে উপদেশ—বিশ্বেষভাব \* ত্যাগ কর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঞ্চো বসিয়া আছেন।

আজ ব্হস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃণ্টাব্দ। (১৭ই আদিবন ১২৯১)। আদিবন শ্রুকা দ্বাদশী-র্রোদশী। শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর দ্বই দিন পরে। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শ্রুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে নারাণ, বাব্রাম, মাণ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসংগে কীর্তনানন্দেন্ত্য করিয়াছিলেন। (২য় ভাগ)।

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরিশ থাকেন। বাব্রুরামও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীয**ু**ক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখ্যো, তাঁহার আত্মীয় হরি, শিবপ্রের একটি রান্ধ (দাড়ি আছে), বড় বাজার ১২নং মল্লিক দ্রীটের মারোয়াড়ী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন। ক্রমে দন্দিণেশ্বরের কয়েকটি ছোকরা, সি'তির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল প্রোতন রান্ধ ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)—নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।

Dogmatism

''আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়। ''আমি দেখি তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন—মান্বস্, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দ্বই আমি দেখি না!

"অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল,—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিল্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত, একটুর জন্য আটকে গেল! পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘ্রুটি) আর পড়ল না।

''হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছ্ম বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উ'চুতে থাকে, রোদ পায়, তব্ম ঠাণ্ডা শক্তি!—এ দিকে পানিফল জলে থাকে—গরম গ্মণ।

''মান্বের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।''

[ শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব—রাহ্মসমাজ ও 'মনোযোগ' ]
মণিলাল—আমাদের এখন কর্তব্য ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দ্বই
পথ আছে,—কর্মযোগ আর মনোযোগ।

"যারা আশ্রমে আছে ,তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হাস্থ্য বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা \* কাম্য কর্মের ত্যাগ ক'রবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশ্ন্য হ'য়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থ যাত্রা, প্রজা, জপ এ সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

''আর যে কর্মাই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কামনাশ্ন্য হ'রে করতে পারলৈ তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

''আর এক পথ মনোযোগ। এরপে যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন

<sup>\*</sup> কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদ্বঃ। সন্ধ্রকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহ্মত্যাগং বিচক্ষণঃ॥ ত্যাজাং দোষবাদিত্যেকে; কর্ম্ম প্রহ্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্ঞামিতি চাপরে॥ [ গীতা—১৮ অঃ ২, ৩ শেলাক

নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শ্বকদেব। আরও কত আছে— এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল দাড়ী, যেমন তেমনই থাকে।

"পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। সমরণ মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্য।

''কমের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।

''ভত্তিতে কুম্ভক আপনি হয়—একাগ্র মন হ'লেই বায়, ফিথর হয়ে। যায়, আর বায়্ব স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, ব্বদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।

[ পূর্বকথা—সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা—ভক্তিযোগ ]

''ভিক্তিষোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কে'দে কে'দে বলেছিলাম, 'য়া, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও!' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদানত, পর্রাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে; সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।''

र्भागनान- २ ठेरयाग ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধ্। কেবল নেতি ধোতি করছে—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়, বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

[ মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ—কেশব সেনের কথা ]
''তোমাদের কর্তব্য কি?—তোমরা মনে কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ
ক'রবে। তোমরা সংসারকে কাকবিন্ঠা বল্তে পার না।

''গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বল্লাম, 'তোমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে?—তোমরা সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না।

''সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,—জীবে দয়া,

বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীত ন।

''কেশব সেন ব'লেছিল,—'উনি এখন দ্বই-ই কর ব'লছেন। এক

দিন কুটু<mark>স ক'রে কামড়াবেন'। তা নয়—কামড়াব কেন?''</mark> মণি মল্লিক—তাই কামড়ান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন? তুমি ত, তাই আছ—তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আচার্যের কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার— সম্যাসীর কঠিন নিয়ম—ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য, তাঁর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার। তা, না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা , না হ'লে লোকে মনে করে. ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।

''একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর একদিন এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিব। সেদিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গ্রড়ের নাগার ছিল। রোগার বাড়া অনেক দুরে। সে আর একদিন এসে দ্যাখা করলে। কবিরাজ বল্লে 'খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গ্রুড় খাওয়া ভাল নয়।' রোগী চ'লে গেলে একজন বৈদ্যকে বল লে. 'ওকে অত কণ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই দিন বল্লেই ত হ'ত!' বৈদ্য হেসে বল্লে, 'ওর মানে আছে। সেদিন ঘরে অনেকগর্মল গুড়ের নাগ্রিছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হ'ত না। সে মনে করত ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগ্রি, উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তা হ'লে গ্রুড় জিনিসটা এত খারাপ নয়।' আজ আমি গ্রুড়ের নাগারি ল কিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।

''আদি সমাজের আচার্যকে দেখলাম। শুন্লাম নাকি দ্বিতীয় না

তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রেছে!—বড় বড় ছেলে!

''এই সব আচার্য'! এরা যদি বলে 'ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা' কে বিশ্বাস করবে!—এদের শিষ্য যা হবে, ব্রুঝতেই পারছ।

হেগো গ্রের্ তার পেদো শিষ্য! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাণ্ডন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বলবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রুড় খায়।

[ শ্রীরামকৃষ্ণের কাণ্ডনত্যাগ—কবিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যপ্রণ ]
''সি'তির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে

গিছ লো—আমি জানতে পারি নাই।

"রামলাল বল্লে পর, আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, কাকে দিয়েছ? সে বল্লে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাব্ল্নুম, দ্বধের দেনা আছে না হয় সেইটে শোধ করা যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। ব্বকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল্নুম—'তোর খন্ড়ীকে কি দিয়েছে?' সে বল্লে 'না'। তখন তাকে বল্লাম, 'তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!' রামলাল তারপর টাকা ফিরয়ের দিলে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসন্ত হওয়া কির্প, জানো ? যেমন রান্ধণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, রন্ধচর্য করে, বান্দী উপপতি করেছিল! (সকলে স্তম্ভিত)।

"ও দেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হলো। শ্বদ্রকে সব্বাই প্রণাম করে দেখে, জমীদার একটা দ্বন্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম নন্ট করে দিলে—সাধন ভজন সব মাটি হয়ে গেলো। পতিত সন্ন্যাসী সেইরূপ।

[ সাধ্বসঙ্গের পর শ্রন্থা—কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ]

''তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সংসংগ (সাধ্বসঙ্গ) দরকার।

''আগে সাধ্বসঙ্গ, তারপর শ্রন্থা। সাধ্বরা যদি তাঁর নামগ্র্ণান্বকীর্তন না করে, তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রন্থা, বিশ্বাস,
ভিক্তি হবে? তিন প্রব্বে আমীর জান্লে তবে ত লোকে মানবে?

(মান্টারের প্রতি)—''জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা

বল্তো, ঘটি একদিন মাজ্লে কি হবে—ফেলে রাখ্লে আবার কলঙক পড়বে!

''তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে। তোমার আড্ডাটা জানা থাকলে সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে এক-বার যাবে।

(মণিলালের প্রতি)—''কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ীর ছোক্রারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগ্লো। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে, মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি দেখ্লাম।''

মণিলাল—কেশব বাব্র পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলসীকাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাপ ওর্প না হ'লে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। দ্যাথো না, বিজয়ের অবস্থা।

"বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হ'য়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি! হরি!' বলে উঠে পড়ে।

''আজকাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক!

''সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে—যেমন বহুর্পীর রং— লাল, নীল, সব্জও হচ্ছে,—আবার কোন রংই নাই। কখন সগ্লুণ কখন নিগ্র্ণ।

[ বিজয় সরল—'সরল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়' ]

''বিজয় বেশ সরল—খ্ব উদার সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

''বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ্লো। তা যেন আপনার বাড়ী—সবাই যেন আপনার।

''বিষয়ব্যুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন— অম্ল্যেধন পাবি রে মন হলে খাঁটি!

### দক্ষিণেশ্বর-মণি মল্লিক, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভত্তসংগ্য

226

''মাটি পাট করা না হ'লে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি ঢিল থাক্লে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।

''আরশিতে ময়লা পড়ে থাক্লে মৢখ দেখা যায় না। চিত্তশৢনিধ না হ'লে স্বস্বরূপ দর্শন হয় না।

''দ্যাখো না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরল। নন্দঘোষ, দশ্-রথ, বস্বদেব—এ'রা সব সরল।

''বেদান্তে বলে, শ্বন্থব্বন্ধি না হ'লে ঈশ্বরকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাক্লে উদার সরল হয় না।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের ন্যায় চিন্তিত আছেন।

সিণতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখ্বুয়ে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—কাল নারা'ণকে বল্লাম, তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে টিপে দেখলে— ডোব হল;—তখন বাঁচল ম—(মুখ্বুয়ের প্রতি) তুমি একবার তোমার পা টিপে দ্যাখো তো: ডোব হয়েছে?

ম খ্যো—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আঃ! বাঁচল মা

মণি মল্লিক—কেন ? আপনি স্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন খাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, তোমাদের রক্তের জোর আছে,—তোমাদের আলাদা কথা!

''আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।

''ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শ্বনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গতে হাত দিয়ে রইলাম।

84-76

একজন এসে বল্লে—ও কি কচ্ছেন?—সাপ যদি সেইখানটা আবার কামডায়, তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।

''শরতের হিম ভাল, শ্বনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়ী ক'রে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগ্লাম। (সকলের হাস্য)।

(সিণতির মহেন্দ্রের প্রতি)—''তোমাদের সিণতির সেই পণিডতিটি বেশ। বেদান্তবাগীশ। আমায় মানে। যখন বল্লাম, তূমি অনেক পড়েছ; কিন্তু 'আমি অম্বক পণ্ডিত' এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খ্ব আহ্যাদ।

''তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো।

[মান্টারকে শিক্ষা—শন্দ্ধ-আত্মা, অবিদ্যা; ব্রহ্মমায়া—বেদান্তের বিচার]
(মান্টারের প্রতি)—''যিন শন্দ্ধ-আত্মা, তিনি নিলিপ্ত। তাঁতে
মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গন্ন আছে—সত্ত্ব,
রক্ষঃ, তমঃ। যিনি শন্দ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গন্ন রয়েছে, অথচ তিনি
নিলিপ্ত। আগন্নে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়;
রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগন্নের আপনার কোন রং নাই।

''জলে নীল রং ফেলে দাও, নীল জল হবে। আবার ফট্কিরি ফেলে দিলে সেই জলেরই রং।

''মাংসের ভার লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল—সে শঙ্করকে ছঃ্য়েছিল,! শঙ্কর যেই বলেছেন, আমায় ছঃলি!—চণ্ডাল বল্লে ঠাকুর, আমিও তোমায় ছঃই নাই,—তুমিও আমায় ছোঁও নাই! তুমি শুদ্ধ-আত্মা—নিলিপ্ত।

''জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা রহ্মগণকে বলেছিল।

''শ্বন্ধ-আত্মা নিলি প্ত। আর শ্বন্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

''যিনি শ্রন্ধ-আত্মা তিনিই মহাকারণ—কারণের কারণ। স্থ্ল স্ক্রা, কারণ, মহা-কারণ। পণ্ডভূত স্থ্ল। মন ব্রন্থ অহঙকার, স্ক্রা। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শ্রন্থ-আত্মা কারণের কারণ।

### দক্ষিণেশ্বর—মণি মল্লিক, মহেন্দ্র ক্রিরাজ প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

229

''এই गुन्ध आजारे जामारमत न्वत्राभ।

''জ্ঞান কাকে বলে ? এই স্ব স্বর্পকে জানা আর তাঁতে মন রাখা! এই শ্বন্ধ-আত্মাকে জানা।

[ কর্ম কত দিন? ]

"কর্ম কত দিন—যতদিন দেহ-অভিমান থাকে; অর্থাৎ দেহই আমি এই ব্যুদ্ধি থাকে। গীতায় ঐ কথা আছে। \*

''দেহে আত্মবর্ন্ধি করার নামই অজ্ঞান। (শিবপর্রের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি)—''আপনি কি ব্রাহ্ম ?''

ব্রাহ্ম ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে ব্রুবতে পারি। আপনি একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আমি সাকার নিরাকার সব মানি।

[ মারোয়াড়ী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবাত্মা—চিত্ত ] বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের স্ব্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি) আহা! এরা যে ভন্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তব করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাকে প্র্রোহিত রেখে-ছেন, সেটি ভাগবতের পশ্চিত।

মারোয়াড়ী ভক্ত—'আমি তোমার দাস' যে বলে সে আমিটা কে? শ্রীরামকৃষ্ণ—লিশ্গশরীর বা জীবাত্মা। মন বৃদ্ধি চিত্ত অহন্কার এই চারটি জড়িয়ে লিশ্য শরীর।

মারোয়াড়ী ভক্ত-জীবাত্মাটি কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্টপাশ-জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে ? যে ওহো! করে উঠে।

[ মারোয়াড়ী—মৃত্যুর পর কি হয়? 'গীতার মত'] মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, মরলে কি হয়?

<sup>\*</sup> ন হি দেহভূতা শকাং তাজ্বং কর্ম্মণ্যশেষতঃ। যদতু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীতাভিধীয়তে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাব্বে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিল্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিল্তা আসবে।

মারোরাড়ী ভক্ত—আচ্ছা, মহারাজ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—এরই নাম মায়া। মায়াতে সংকে অসং, অসং সং বোধ হয়। সং অর্থাৎ যিনি নিত্য,—পরব্রহ্ম। অসং—সংসার অনিত্য।

মারোয়াড়ী ভক্ত—শাস্তে পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পড়লে কি হবে ? সাধনা—তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো।
'সিদ্ধি সিদ্ধি' বল্লে কি হবে , কিছু খেতে হয়।

''এই সংসার কাঁটা গাছের মত। হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটা গাছ এনে, বসে বসে বল, ঐ গাছ প্রড়ে গেল, তা কি অর্মান প্রড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর। সেই আগ্রন লাগিয়ে দাও, তবে ত প্রড়বে!

''সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয়, তার পর সোজা পথ। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নোকা ছেড়ে দাও।

[ আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তার পর জ্ঞানলাভ—ঈশ্বরলাভ ]

''যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতর আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে; ততক্ষণ জ্ঞান-স্বর্থ কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনীকাণ্ডন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানস্বর্থ অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আন্লে আতস কাঁচে কাগজ প্রড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদটি কাঁচে পড়ে,—তখন কাগজ প্রড়ে যায়।

''আবার মেঘ থাক্লে আতস কাঁচে কাগজ প্রড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়।

''কামিনীকাণ্ডন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে—সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা তপস্যা করলে—তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিদ্যা অহঙকার মেঘ পুরুড়ে যায়—জ্ঞান লাভ হয় ?

''আবার কামিনী-কাণ্ডনই মেঘ।''

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্র্বকথা—লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অটৈতন্য হওয়া—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

শ্রীরামকৃষ্ণ (মারোয়াড়ীর প্রতি)—ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাণ্ডনের সংস্রব লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না,—আবার কাছেও রাখ্তে দেবে না।

''লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আস্তো। বিছানা ময়লা দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার স্ক্দে তোমার সেবা চল্বে।

"যাই ও কথা বল্লে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

''চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হ'লে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।

''সে ভারী স্ক্রব্বিদ্ধ,—বল্লে, 'তা হ'লে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

''আমি বল্লাম, আমার, বাপ্র, এতদ্রে হয় নাই! (সকলের হাস্য)।

''লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে, আমি বল্লাম, 'তা হলে আমায় বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না!

''আর্শির কাছে জিনিস থাক্লে প্রতিবিদ্ব হবে না?''
[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ম্বিন্ততত্ত্ব—'কলিতে বেদমত নয়, প্রাণমত' ]
মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, গংগায় শরীর ত্যাগ করলে তবে ম্বিন্তি
হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান হলেই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মৃত্তি হবে।

"তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।" মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, কাশীতে মুক্তি হয় কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হ'য়ে বলেন, 'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ—ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি;—এই দ্যাখ্ অখণ্ড সিচ্চদানন্দে মিলিয়ে যাই!' এই বলে সে রূপ অল্ডর্ধান হয়।

"প্রনাণমতে চন্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তল্ত, মল্ত—এসব দরকার নাই।

''বেদমত আলাদা। রাহ্মণ না হ'লে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মশ্ব উচ্চারণ না হ'লে প্জা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তল্ত—সব বিধি অনুসারে করতে হবে।

[ কম্ম বেয়াগ বড় কঠিন—কলিতে ভক্তিযোগ ]

"কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই?

"তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

''কর্ম যোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—সব কর্ম বিধি অন্সারে করবার সময় নাই। দশমলে পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়। তাই ফিভার মিক্শ্চার।

''নারদীয় ভক্তি—তাঁর নাম গ্রণ কীর্তন করা।

"কলিতে কর্মযোগ ঠিক নয়,—ভক্তিযোগই ঠিক।

''সংসারে কর্ম যতাদন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নাম গুনুণ কীর্তান করলে কর্মক্ষয় হবে।

''কর্ম চিরকাল করতে হয় না। তাঁতে যত শ্বন্ধা ভক্তি ভালবাসা হবে, ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্মত্যাগ হয়। গৃহস্থের বউ-এর পেটে ছেলে হ'লে শ্বাশ্বড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হ'লে আর কর্ম করতে হয় না।''

[ সত্যস্বর্প ব্রহ্ম! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয় ]
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগ্নিল ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা
৪টা হইবে।

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ছোকরা—মহাশ্র, জ্ঞান কাকে বলে?

#### দক্ষিণেশ্বর—মারোয়াড়ী, দক্ষিণেশ্বরের ছোক্রা প্রভৃতি ভক্তসংখ্য

205

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর সং, আর সমস্ত অসং; এইটি জানার নাম জ্ঞান।
''যিনি সং তাঁর একটি নাম ব্রহ্মা, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)।
তাই বলে 'কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই!'

"কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশন্তি। কাল ও কালী,—ব্রহ্ম ও শন্তি—অভেদ।

"সেই সংস্বর্প ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি-অন্ত-রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়,—তিনি চৈতন্য-স্বর্প, আনন্দস্বর্প।

''জগং অনিত্য, তিনিই নিত্য! জগং ভেলকিস্বর্প। বাজীকরই সত্য। বাজীকরের ভেল্ কি অনিত্য।''

ছোক্রা—জগৎ যদি মায়া—ভেল্কি—এ মায়া যায় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

"সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হ'য়ে যথন খেলা করছে, তখন সমবয়সীদের বলছে, ও সব খেলা থাক! আমি উপ্রভৃ হয়ে শ্রুই, আর তোরা আমার পিঠে হরুস্ হরুস্ করে কাপড় কাচ্।

[সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরানন্দ— পূর্বকথা—গোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের আগমন—১৮৬৩-৬৪ ]

''এখানে অনেক ছোকরা আসে,—কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে।

''সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় অ্যাঁ করে! বিবাহের কথা মনেই করে না! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে ক'রব না।

''অনেক দিন হলো (কুড়ি বছরের অধিক) বরাহনগর থেকে দ্বটি ছোকরা আসত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর একজনের নাম গোপাল সেন। তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো। গোপালের ভাবসমাধি হতো! বিষয়ী দেখলে কুণিঠত হতো; যেমন ইন্দ্র বিড়াল দেখে কুণিঠত হয়। যখন ঠাকুর- দের \* ছেলেরা ঐ বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তখন কুঠির ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

''গোপালের পণ্ডবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—আপনার এখন অনেক দেরী—আমি যাই।' আমিও ভাবা-বদ্থায় বল্লাম—'আবার আসবে' সে বল্লে, 'আচ্ছা আবার আসবো।'

''কিছ্বদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা কর্লে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল কই? সে বল্লে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) চলে গেছে।

"অন্য ছোক্রারা কি ক'রে বেড়াচ্ছে!—কিসে টাকা হয়—বাড়ী— গাড়ী,—পোষাক, তারপর বিবাহ—এই জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে;—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার স্কুন্দর কি না, নিজে দেখতে যায়!

"একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভাল-বাসি। যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল,— টাকা, শরীরের সূখ, এ সবের দিকে মন নাই—তাদেরই আমি ভাল-বাসি।

''যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশী আসক্ত হবে না।''

হীরানন্দ সিন্ধ্বদেশবাসী, বি, এ, পাস, ব্রাহ্মভক্ত।† মণিলাল, শিবপ্বরের ব্রাহ্মভক্ত, মারোয়াড়ী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

<sup>\*</sup> Tagore

<sup>†</sup> দ্বিতীয় ভাগ—সংতবিংশতি খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্মত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অংগীকার

সন্ধ্যা হ'ইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জনানিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জনালা হইল ও ধ্ননা দেওয়া হইল।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মান্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখ্যো, তাঁহার আত্মীয় হরি মেজেতে বসিয়া আছেন।

কিরংক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এখনও ঠাকুরবাড়ীর আর্রাতর দেরী আছে।

[ বেদানত ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ওঁকার ও সমাধি—'তত্ত্বমাস'—ওঁ তৎ সৎ ] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

ত্রিসন্থ্যা যে বলে কালী প্জা সন্থ্যা সে কি চায়।
সন্থ্যা তার সন্থানে ফেরে কভু সন্থি নাহি পায়॥
দয়া, ব্রত, দান আদি আর কিছ্ম না মনে লয়।
মদনেরই যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাখ্যা পায়॥
''সন্থ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।
''একবার ওঁ বল্লে যখন সমাধি হয় তখন পাকা।

"হ্রষীকেশে একজন সাধ্য সকাল বেলায় উঠে ভারী একটা ঝরণা, তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরণা দ্যাথে আর ঈশ্বরকে বলে—'বাঃ বেশ করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপ তপ নাই। আবার রাত্রি হ'লে কুটীরে ফিরে যায়।

''তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জানে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কে'দে কে'দে তাঁকে বল্লেই হয়,—হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও!

''তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।

''অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে 'তত্ত্বমান্স' (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রুপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।

"তাই সব নাম র্প বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ওঁ তৎ সং। 'দেশনি করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক রকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগ্বলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়ো-জন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।

''গৃীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ভ্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।

[ শ্রীরামকৃষ্ণের ভবতারিণীর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ ]

ঠাকুর ভক্তসংশ্যে মা কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। আর ঠাকুর প্রতিমা সম্মন্থে ভূমিষ্ঠ হাইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না।

অতি সন্তর্পণে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন।

ম্খ্যের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার কুড়ি হইবে। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আপাততঃ ম্খ্যোদের বাড়ীতেই থাকেন—কর্ম কাজ করিবেন। ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ—ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অর্জ্গনীকার ]
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবেশে, হরির প্রতি)—তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা
করে মন্ত্র নিও। (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) এংকে (হরি) বলেও দিতে পারলাম
না, মন্ত্র ত দিই না।

''তুমি যা ধ্যান জপ করো তাই কোরো।''

প্রিয়—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর আমি এই অবস্থায় বলছি—কথায় বিশ্বাস কোরো। দ্যাখো, এখানে ঢং ফং নাই।

''আমি ভাবে বলেছি,—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিন্ধ হয়।' সি'তির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীয়্ক্ত রামলাল, হাজরা প্রভৃতির সংখ্য কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন
হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন—'মহিন্দর'! 'মহিন্দর!'

মাণ্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি)—বোসো না— একটু শোনো।
কবিরাজ কিণ্ডিং অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের
অম্তোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

[ নানা ছাঁদে সেবা—বলরামের ভাব—গোরাঙ্গের তিন অবস্থা ]
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।
"প্রেমিক ভন্ত তাঁকে নানার্পে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে
'তুমি পদ্ম, আমি অলি'। কখনও 'তুমি সচিদানন্দ, আমি মীন!'

'প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে 'আমি তোমার নৃত্যকী!'—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্য গতি করে। কখনও সখীভাব বা দাসীভাব। কখনও তাঁর উপর বাংসল্য ভাব—ষেমন যশোদার। কখনও বা পতিভাব—মধ্র ভাব —যেমন গোপীদের।

''বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন, আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকমে তাঁর সেবা করতেন।''

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বালতেছেন? আবার চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইশ্যিত করিয়া বর্নঝ নিজের অবস্থা বর্ন্থাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমা-ধিস্থ—বাহ্যশ্ন্য। অর্ম্ববাহ্য দশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন।

(ভক্তদের প্রতি)—''তোমরা এই সব কথা শ্বন্ছো—ধারণার চেণ্টা করবে। বিষয়ীরা সাধ্বর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, বিষয় চিন্তা, একেবারে ল্বকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেইগ্র্লি বার করে। পায়রা মটর খেলে; মনে হলো যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড় গিড় করে। [ সন্ধ্যাকালীন উপাসনা—শ্রীরামকৃষ্ণ ও ম্বসলমান ধর্ম—জপ ও ধ্যান ]
''সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে।

''অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাচ্ছিল!—কৈ এমন করলে! মোসলমানেরা দ্যাখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়বে।''

মুখুযো—আজ্ঞা, জপ করা ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।

''যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদ্বরী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা; সেই শিকলের এক এক পাপ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদ্বরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

"প্জার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

হাজরা আসিয়া বসিয়াছেন।

[ রাগ ভক্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—নারা'ণ ]

(হাজরাকে)—''তাঁর উপর ভালবাসা যদি আসে তার নাম রাগ-ভাক্ত। বৈধীভাক্ত আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগ ভাক্ত স্বয়স্ভু লিশ্যের মত। তার জড় খ্রুজে পাওয়া যায় না। স্বয়স্ভু লিশ্যের জড় কাশী পর্যন্ত। রাগ ভক্তি, অবতার আর তাঁর সাপ্যো পাপ্যের হয়।"

হাজরা-আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যখন জপ একদিন কচ্ছিলে—বাহ্যে থেকে এসে
—বল্লাম, মা একি হীনব্দিধ, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে!—
যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অতো
করতে হবে না। তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা
জপ করছে—খান্কি পর্যক্ত!

ঠাকুর মান্টারকে বলিতেছেন—''তুমি নারা'ণকে গাড়ী করে এনো। এ'কে (ম্খ্রেফে)ও বলে রাখল্ম—নারা'ণের কথা। সে এলে কিছ্র খাওয়াবো। ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কল্বটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাটীতে

আজ শনিবার কোজাগর প্রিণিয়া। শ্রীষ্ক কেসব সেনের জ্যেষ্ঠ দ্রাতা নবীন সেনের কল্টোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ; ১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল।

গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।

বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বাসলেন। নন্দলাল প্রভৃতি-কেশবের ভ্রাতৃষ্পানুরগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধাণ ঠাকুরকে খাব যত্ন করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীতান হইল। কল্-টোলার সেনেদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন।

ঠাকুরের সংক্য বাব্ররাম, কিশোরী, আর দ্ব-একটি ভক্ত। মাণ্টারও আসিয়াছেন। তিনি নীচে বসিয়া ঠাকুরের মধ্র সংকীর্তন শ্রনিতে-ছেন

ঠাকুর রান্ধ ভন্তদের বলিতেছেন,—সংসার অনিত্য; আর সর্বদা মৃত্যু স্মরণ করা উচিত। ঠাকুর গান গাইতেছেন—

ভেবে দেখ মন কেউ কার্ নয় মিছে শ্রম ভূম ডলে।
ভূল না দক্ষিণে কালী বন্ধ হয়ে মায়াজালে॥
দিন দ্বই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমজল হবে বলে॥
ঠাকুর বলিতেছেন—ডুব দাও—উপরে ভাসলে কি হবে?

"দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, যোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে ডাকো। ঠাকুর গান গাইতেছেন—

ুত্ব ডুব্ ডুব্ র্পসাগরে আমার মন। তলাতল পাতাল খ্বজ্লে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥ ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের, 'ভুমি সর্বন্দ্ব আমার।' এই গানটি গাইতে বালতেছেন।

তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে, কেহ গ্রিভুবনে, আপনার বলিবার॥
ঠাকুর নিজে গাইতেছেন;—

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সেরপে ল্কালে কোথা করালবদনী॥
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(ম্বডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)

(যের্পে ব্রজমাঝে নেচেছিলি) (একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণ্-্) (যে বেণ্-্রবে গোপীর মন ভুলাতিস)

(যে বেণ্ট্রবে ধেন্ট্রিরাতিস) (যে বেণ্ট্রবে যম্না উজান বয়)।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতো,
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী;
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেংধে দিত বেণী।
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে গ্রিভঙ্গে,
আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজ্ত ন্প্রধ্বনি;

শ্বনতে পেয়ে আস্ত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা!)।
এই গান শ্বনিয়া কেশব ঐ স্বরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন।
ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—

থোল করতালে সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—
কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দু নয়নে।

তাঁহারা আবার মার নাম করিতেছেন—

- (১)—অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনী, কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।
- (২)—কেন রে মন ভাবিস এত, দীন হীন কাঙ্গালের মত, আমার মা রক্ষাপ্তেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙকরী।

### कन्द्रांगा 'नवीन त्रात्नत वाणी-वात्राक्त मर्ल्श

202

ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগোরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত নাচিতেছেন।

(১) – মধ্র হরিনাম নুসে রে, জীব যদি স্বৃথে থাকবি।

(২)—গোরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। হ্বজ্বারে পাষণ্ড দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥

- (৩)—রজে যাই কাজালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী।
- (৪)—গোর নিতাই তোমরা দ্বভাই, পরম দয়াল হে প্রভু।
- (৫)—হরি বলে আমার গোর নাচে।
- (৬)—কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায়। যারে মাধাই জেনে আয়। (আমার গোর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোণার ন্প্র রাজ্যা পায়) (যাদের নেড়া মাথা ছেড়া কাঁথা, রে) (যেন দেখি পাগলের প্রায়)।

ব্রাহ্মভক্তেরা আবার গাইতেছেন,— কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে প্র্ণকাম বল্বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্র্রধার॥ ঠাকুর উচ্চ সঙ্কীর্তন করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন—

(১)—যাদের হার বল্তে নয়ন ঝরে, তারা, তারা দ্বভাই এসেছে রে!

(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা) (যারা আপনি কে'দে জগৎ কাঁদায়)।

(২)—নদে টলমল টলমল করে, ঐ গোর প্রেমের হিল্লোলে রে! ঠাকুর মার নাম করিতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো না। ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাদের দ্বইটি গান গাহিতেছেন।

- (১)—আমায় দে মা পাগল করে।
- (२)—ि किमाकात्म रल भूम ख्या कल्मामत्र ए ।



### দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাব্রাম, মান্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসংগ

# প্রথম পরিচ্ছেদ

হাজরা মহাশয়—অহৈতুকী ভক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙগে মধ্যাহ্রসেবার পর নিজের ঘরে বিসিয়া আছেন। কাছে মেজেতে মাণ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাব্-রাম, রামলাল, ম্ব্রুযোদের হরি প্রভৃতি—কেহ বিসয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীয্রন্ত কেশবের মাতাঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কল্বটোলার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর খ্ব কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—আমি কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে) বেশ খেল্ম—বেশ ভক্তি ক'রে দিলে।

[ হাজরা মহাশয় ও তত্ত্জ্ঞান—হাজরা ও তক্ব্নিদ্ধ ]

হাজরা মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। 'আমি জ্ঞানী' এই বলিয়া তাহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একটু নিন্দা করাও হয়। এদিকে বারান্দাতে নিজের আসনে বিসয়া একমন হইয়া মালা জপও করেন। চৈতন্যদেবকে 'হালের অবতার' বলিয়া সামান্য জ্ঞান করেন। বলেন, 'ঈশ্বর যে শ্রন্থ ভক্তি দেন, তা নয়; তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই,—তিনি ঐশ্বর্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অন্টাসন্থি প্রভৃতি শক্তিও হয়। বাড়ীর দর্শ কিছ্র দেনা আছে—প্রায় হাজার টাকা। সে গ্রন্লির জন্য তিনি ভাবিত আছেন।

বড় কালী অফিসে কর্ম করেন। সামান্য বেতন। ঘরে পরিবার ছেলেপ্রলে আছে। পরমহংসদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে অফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন।

ফস কামাই করিয়াও তাহাকে দশন কারতে আলোন। বড় কালী (হাজরার প্রতি)—তুমি যে কঘ্টি পাথর হয়ে, কে ভাল সোণা কে মন্দ সোণা, পরখ্ করে করে বেড়াও—পরের নিন্দা অতো করো কেন?

হাজরা—্যা বল্তে হয়, ওঁর কাছেই বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে।

হাজরা তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

হাজরা—তত্ত্বজ্ঞান মানে কি—না চব্দিশ তত্ত্ব আছে, এইটি জানা: একজন ভক্ত—চব্দিশ তত্ত্ব কি কি?

হাজরা—পঞ্চভূত, ছয় রিপর্, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়; এই সব।

মান্টার (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—ইনি বলছেন, ছয় রিপ**্ন চব্দি** তত্ত্বের ভিতরে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ দ্যাখো না। তত্ত্বজ্ঞানের নামে কি করছে আবার দ্যাখো। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! তৎ মানে প্রমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর প্রমাত্মা এক জ্ঞান হ'লে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টার প্রভৃতিকে)—ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ ব্বঝে গেল—আবার খানিক পরে যেমন তেমনি।

"বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি স্তো ছেড়ে দেই। তা না হ'লে স্তো ছি'ড়ে ফেল্বে, আর যে ধরেছে, সে শ্বন্ধ জলে পড়বে। আমি তাই আর কিছু বলি না।

[হাজরা ও মর্নজ্ঞ ও ষড়েশ্বর্য—মিলন ও অহৈতুকী ভক্তি ]
(মাণ্টারকে)—''হাজরা বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হ'লে মর্নজ্ঞ হয়
না।' আমি বল্লাম, সে কি! ভক্তি দ্বারাই মর্নজ্ঞ হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে,
রর্হিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজ্তো—এরা সব শ্রু। এদের ভক্তি
দ্বারাই মর্নজ্ঞ হয়েছে! হাজরা বলে, তব্ব!

"ধ্রবকে ল্যায়। প্রহ্মাদকে যত লয়, ধ্রবকে তত না। নটো বঙ্লে, 'ধ্রবের ছেলেবেলা থেকে অতো অনুরাগ'—তখন আবার চুপ করে।

''আমি বলি, কামনাশ্নো ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছ্মই নাই। ও কথা সে কাটিয়ে দেয়। যারা কিছ্ম চাইবে, তারা এলে,

8थ- > ७

### দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বাব্রাম, মান্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসংগ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

হাজরা মহাশয়—অহৈতুকী ভক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে মধ্যাহ্রসেবার পর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে মেজেতে মাণ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাব্-রাম, রামলাল, ম্খ্যোদের হরি প্রভৃতি—কৈহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীয্ত্ত কেশবের মাতাঠাকুরাণীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কল্পটোলার বাড়ীতে গিয়া ঠাকুর খ্ব কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—আমি কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে) বেশ খেল্ম—বেশ ভক্তি ক'রে দিলে।

[ হাজরা মহাশয় ও তত্তুজ্ঞান—হাজরা ও তক্বি,িখ ]

হাজরা মহাশয় অনেক দিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। 'আমি জ্ঞানী' এই বলিয়া তাহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একট্ব নিন্দা করাও হয়। এদিকে বারান্দাতে নিজের আসনে বিসয়া একমন হইয়া মালা জপও করেন। চৈতন্যদেবকে 'হালের অবতার' বলিয়া সামান্য জ্ঞান করেন। বলেন, 'ঈশ্বর যে শ্বন্ধ ভক্তি দেন, তা নয়; তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই,—তিনি ঐশ্বর্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অন্টাসিন্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয়। বাড়ীর দর্শ কিছ্ব দেনা আছে—প্রায় হাজার টাকা। সে গ্রন্লির জন্য তিনি ভাবিত আছেন।

বড় কালী অফিসে কর্ম করেন। সামান্য বেতন। ঘরে পরিবার ছেলেপ্রলে আছে। পরমহংসদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে অফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন।

বড় কালী (হাজরার প্রতি)—তুমি যে কণ্টি পাথর হয়ে, কে ভাল

সোণা কে মন্দ সোণা, পরখ্ করে করে বেড়াও—পরের নিন্দা অতো করো কেন?

হাজরা—্যা বল্তে হয়, ওঁর কাছেই বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে।

হাজরা তত্ত্জান মানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

হাজরা—তত্ত্জান মানে কি—না চবিশ তত্ত্ব আছে, এইটি জানা: একজন ভক্ত—চবিশ তত্ত্ব কি কি?

হাজরা—পণ্ডভূত, ছয় রিপর, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়; এই সব।

মাষ্টার (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—ইনি বলছেন, ছয় রিপ**্ন চব্দি** তত্ত্বের ভিতরে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ দ্যাখো না। তত্ত্বজ্ঞানের নামে কি করছে আবার দ্যাখো। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! তং মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হ'লে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টার প্রভৃতিকে)—ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ ব্বঝে গেল—আবার খানিক পরে যেমন তেমনি।

"বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি স্তো ছেড়ে দেই। তা না হ'লে স্তো ছি'ড়ে ফেল্বে, আর যে ধরেছে, সে শ্রুধ জলে পড়বে। আমি তাই আর কিছু বলি না।

[হাজরা ও মর্ক্তি ও বড়েশ্বর্য—মিলন ও অহৈতুকী ভক্তি ]
(মাণ্টারকে)—''হাজরা বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হ'লে মর্ক্তি হয় না।' আমি বল্লাম, সে কি! ভক্তি শ্বারাই মর্ক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রর্হিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজ্তো—এরা সব শ্রে। এদের ভক্তি শ্বারাই মর্ক্তি হয়েছে! হাজরা বলে, তব্ব!

"ধ্র্বকে ল্যায়। প্রহ্মাদকে যত লয়, ধ্র্বকে তত না। নটো বঙ্লে, ধ্র্বের ছেলেবেলা থেকে অতো অন্র্রাগ"—তখন আবার চপ করে।

"আমি বলি, কামনাশন্যে ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—এর বাড়া আর কিছ্মই নাই। ও কথা সে কাটিয়ে দেয়। যারা কিছ্ম চাইবে, তারা এলে,

8थ- > ७

বড়মান্য ব্যাজার হয়—বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ আসছেন।' এলে পরে এক রকম স্বর করে বলে 'বস্নন'!—যেন কত বিরক্ত। যারা কিছ্ল চায়, তাদের এক গাড়ীতে নিয়ে যায় না।

"হাজরা বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব যে দিতে কণ্ট হবে?

''হাজরা আরও বলে—'আকাশের জল যখন পড়ে তখন গঙ্গা আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পর্কুর, এ সব বেড়ে যায়; আবার ডোবাটোবা গ্র্লোও পরিপ্র্ হয়। তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞান ভক্তিও দেন,—আবার টাকাকড়িও দেন।'

"কিন্তু একে মলিন ভক্তি বলে। শ্রুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। তুমি এখানে কিছ্ব চাও না, কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শ্রুনতে ভালবাস;—তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে।—কেমন আছে—কেন আসে না—এই সব ভাবি।

"কিছ্ম চাও না অথচ ভালবাস—এর নাম অহৈতুকী ভক্তি, শাম্পা ভক্তি। প্রহ্মাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।"

মাষ্টার—হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র ক'রে বকে। চুপ না করলে কিছ্ম হচ্ছে না।

[ হাজরার অহঙকার ও লোকনিন্দা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক একবার বেশ কাছে এসে নরম হয়!—কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহঙকার যাওয়া বড় শক্ত। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দিলে আবার তার পর দিন ফেক্ড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।

"आिंग राजतारक वील, कात्रुरक निन्मा रकारता ना।

''নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুল্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়।

''দ্যাখো না কুমারীপ্জা। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে, এমন মেয়েকে প্জা করা কেন? ভগবতীর একটি র্প বলে। "ভত্তের ভিতর তিনি বিশেষর্পে আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠক-

''নাউ-এর খ্ব ডোল হলে তানপ্রা ভাল হয়,—বেশ বাজে। (সহাস্যে, রামলালের প্রতি)—''হ্যারে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল—অন্তস্ বহিস্ যদি হরিস্ (সকার দিয়ে)? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং' অর্থাৎ মা ভাত খাচছে।'' (সকলের হাস্য)।

রামলাল (সহাস্যে)—অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—এইটে তুমি অভ্যাস ক'রো, আমার মাঝে মাঝে ব'লবে।

ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে। রামলাল ও ব্লেদ ঝি রেকা-বীর কথা বালতেছেন—'সে রেকাবী কি আপনি জানেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল বটে— দেখেছিলাম।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধ্দেবয় সংগ্র—ঠাকুরের পরমহংস-অবস্থা আজ পঞ্চবটীতে দ্বইটি সাধ্ব অতিথি আসিয়াছেন। তাঁহারা গীতা বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতেছেন। তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সাধ্বরা প্রণাম করিয়া মেজেতে মাদ্বরের উপর আসিয়া বসিলেন। মান্টার প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। ঠাকুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনাদের সেবা হয়েছে? সাধ্রা—জী, হাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ—কি খেলেন? সাধ্রা—ডাল রুটী; আপনি খাবেন? [সাধ্ব ও নিন্কাম কর্ম—ভক্তি কামনা—বেদান্ত—সংসারী ও 'সোহহং'] শ্রীরামকৃষ্ণ—না, আমি দর্ঘি ভাত খাই। আচ্ছা জ্বী, আপনারা যা জপ ধ্যান করেন, তা নিন্কাম করেন; না?

সাধ্—জী, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ আচ্ছা হ্যায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়; . —না ? গীতাতে ঐর্প আছে।

সাধ্ব (অন্য সাধ্বর প্রতি)—

যৎ করোষি যদশনাসি যজ্জনুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যাস, কোল্ডেয়, তৎ কুর্নুন্ব মদপ্রম্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে একগ্র্ণ যা দেবে, সহস্র গ্র্ণ তাই পাবে। তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অপণি—কৃষ্ণে ফল সমর্পণ।

''যুধিণ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকৈ অপণি করতে যাচ্ছিল, তখন একজন (ভীম) সাবধান করলে, 'অমন কর্ম কোরো না—কৃষ্ণকে যা অপণি করবে, সহস্রগর্ণ তাই হবে!' আচ্ছা জী, নিষ্কাম হ'তে হয়— সব কামনা ত্যাগ করতে হয়?''

সাধ্—জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কিন্তু ভব্তি কামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই হয়। মিষ্ট খারাপ জিনিস—অন্ল হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়। কেমন ?

সাধ्-जी, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন?

সাধ্—বেদান্তমে খট্ শাস্ত্র (ষড়দর্শন) হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছ্ন নই; আমি সেই ব্রহ্ম। কেমন?

সाध्-जी, शाँ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ ব্রন্থি আছে, তাদের সোহহং এ ভার্বাট ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত—ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য সেবক ভাবে থাক্বে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস।' ''যাদের দেহব্বদ্ধি আছে, তাদের সোহহং এ ভাব ভাল না।'' সকলেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আপনা আপনি একট্ব একট্ব হাসিতেছেন। আত্মারাম। আপনার আনন্দে আনন্দিত!

একজন সাধ্ব অপরকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন—''আরে, দেখো দেখো! এস্কো পরমহংস অবস্থা বোল্তা হ্যায়।'' শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া)—হাসি পাচ্ছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা আপনি ঈষং হাসিতেছেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী'—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম [ প্র্বকথা—শ্বশ্রেঘর যাবার সাধ—উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা ] সাধ্রা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর ও বাব্রাম, মাষ্টার, ম্ব্রুষ্যেদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে)—নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছলে? মাণ্টার—আজ্ঞা, গিছলাম। নীচে বসে গান শ্রুনেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ করেছো। তোমার ওরা গিছ্লো। কেশব সেন ওদের খ্রুতাতো ভাই ?

মান্টার—একট্র তফাৎ আছে।

শ্রীষ্ক নবীন সেনেরা একজন ভক্তের শ্বশ**্**রবাড়ীর সম্পকীরি লোক।

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভ্তে কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—লোকে শ্বশ্রবাড়ী যায়। এতো ভেবেছিল্ম, বিয়ে করবো, শ্বশ্রঘর যাবো—সাধ আহ্মাদ করবো! কি হয়ে গেল!

মণি—আজ্ঞা, 'ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ ষে .ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না।'—এই কথা আপনি বলেন। আপনারও ঠিক সেই অবস্থা। মা আপনাকে ধরে রয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—উলোর বামনদাসের সংগ্র—বিশ্বাসদের বাড়ীতে—দেখা হলো। আমি বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। যথন চলে এলাম, শ্বনতে পেলাম, সে বলেছে,—'বাবা, বাঘ যেমন মান্বকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এ'কে ধরে রয়েছেন!' তখন সমর্থ বয়স,—খ্ব মোটা। সর্বদাই ভাবে!

"আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে! আর অংগ, প্রত্যংগ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষ্সীর মত

दर्भाश्य।

''আগে ভারী ভয় ছিল! কার্কে কাছে আস্তে দিতাম না। এখন তব্ অনেক করে মনকে ব্রিঝয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটি র্পেবলে দেখি।

''ভগবতীর অংশ। কিল্তু পর্র্যের পক্ষে—সাধ্র পক্ষে—ভক্তের পক্ষে—ত্যজ্য।

"হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমান্মকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একট্ন পরে, হয় বলি, ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যদি না উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ি।

''দেখতে পাই, কার্ব কার্ব মেয়ে মান্বের দিকে আদপে মন নাই। নিরঞ্জন বলে 'কই আমার মেয়ে মান্বের দিকে মন নাই।'

[ र्श्तराद्, नित्रक्षन, शाँद्ध त्याही, क्रयनाता'न ]

''হরি (উপেন ডাক্টারের ভাই)কে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও বলে,— 'না মেয়ে মান্ত্যের /দিকে মন নাই।'

''যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বার আনা মেয়ে মান্ত্র নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হ'লে প্রায় সব মনটাই খরচ হ'য়ে যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দেবে?

"আবার কার্ব কার্ব তাকে আগ্লাতে আগ্লাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোটা ব্রুড়ো—তার চৌন্দ বছরের বো! ব্রুড়োর সংগে তার থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খ্রুলে খ্রুলে লোক দ্যাখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।

"একজনের বোঁ—কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে

বড় গোল হয়েছিল। মহা ভাবিত। সে কথা আর কাজ নাই।

"আর মেরে মান্বের সশ্গে থাকলেই তাদের বশ হ'রে থেতে হয়। সংসারীরা মেরেদের কথায় উঠতে বল্লে উঠে, বসতে বল্লে বসে। সকলেই আপনার পরিবারের স্ব্যাতি করে।

"আমি এক জারগার যেতে চেরেছিলাম। রামলালের খ্রড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না। খানিক পরে ভাবল্রম—উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই!—সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ!"

মণি—কামিনীকাণ্ডনের মাঝখানে থাকলেই একট্ব না একট্ব গায়ে আঁচ লাগবেই। আপনি বলোছলেন, জয়নারাণ অতো পণ্ডিত—ব্বড়ো হয়েছিল—আপনি যখন গেলেন, বালিস টালিস শ্বকুতে দিচ্ছিলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু পশ্ডিত বলে অহৎকার ছিল না। আর যা বলে-ছিল, শেষে আইন মাফিক্ কাশীতে গিয়ে বাস হলো।

"ছেলেগ্রনো দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া, ইংরাজী পড়া।

[ ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা ] ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা ব্রঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন?—কিন্তু মাঝে মাঝে হয়।

মণি—আপনার এক রকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলেছিলেন, কখনও বালকবং—কখনও উন্মাদবং—কখনও জড়বং—কখনও পিশাচবং
—এই সব অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও
হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বালকবং। আবার ঐ সঙ্গে বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা —এসব অবস্থাও হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা।

"আবার পোগণ্ড অবস্থা। বারো তেরো বছরের ছোকরার মত কির্নিম করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফণ্টি নিণ্ট হয়।
[ নারা'ণের গ্রণ—কামিনীকাণ্ডন ত্যাগই সন্ন্যাসীর কঠিন সাধনা ]

''আচ্ছা, নারা'ণ কেমন?''

মণি—আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নাউ-এর ডোলটা ভাল—তানপর্রো বেশ বাজবে।
''সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার)। যার যা ধারণা,
সে তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত।

''যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদা গর্টোতে বল্লাম। তা গ্রটোলে না।

''গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গ্রুটোনো, দোর বাস্ক চাবি দিয়ে বন্ধ করা, এসব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে, তার এই সব সাধন করতে হয়। সম্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।

"সাধনের অবস্থায় 'কামিনী' দাবানল স্বর্প—কালসাপের স্বর্প! সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান দর্শনের পর—তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটি র্প বলে, দেখবে।

কয়েকদিন হইল, ঠাকুর নারা'ণকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন—'মেয়ে মান্বের গায়ের হাওয়া লাগাবে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে;— আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে, আট হাত, নয় দ্ব হাত, নয় অন্ততঃ এক হাত সর্বাদা তফাং থাকবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তার মা নারাণ'কে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই ম্প্র হই, তুই ত ছেলে মান্ষ্! আর সরল না হ'লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। নিরঞ্জন কেমন সরল!

মণি—আজ্ঞা, হাঁ।

### [ নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না? সব সময়েই এক ভাব—সরল। লোক ঘরের ভিতর এক রকম আবার বাড়ীর বাহিরে গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে। ওর একট্ব হিসাব ব্বিদ্ধ আছে। সব ছোক্রা এদের মত কি হয়?

[ শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন নিয়োগীর বাড়ী—নীলকপ্ঠের যাত্রা ]
''নীলকপ্ঠের যাত্রা আজ শুনুন্তে গিছ্লাম—দক্ষিণেশ্বরে। নবীন

#### দক্ষিণেশ্বর-বাব্রাম, মণি প্রভৃতি ভক্তসংগ

285

নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছোঁড়াগ্বনো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা! ও রকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়।

''সে বার যাত্রার সময় মধ্য ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়েছিলাম। আর কার্ম দিকে তাকাতে পার্লাম না।''

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ—সমন্বয় উপদেশ The Universal Catholic Church of Sri Ramakrishna.

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হ'য়ে আসে এখানে. তার মানে কি?

মণি— আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বংস হলেন, তখন রাখালদের উপর গোপীদের, বংসদের উপর গাভীদের, বেশী আকর্ষণ হতে লাগুলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, মা এইর্প ভেল্কি লাগিয়ে দেন, আর আকর্ষণ হয়।

''আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, এখানে তো ততো আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে—কুইন (রাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে! গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি। এখানে তো অত হয় না?

মণি—কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। ঐহিক লোক।
মণি—কেশব সেন যা করে গেলেন, তা কি থাকবে?
শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, সংহিতা করে গেছে,—তাতে কত নিয়ম!
মণি—অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা। যেমন
কৈতনাদেবের কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, হাঁ, ঠিক।

মণি—আপনি ত বলেন,—চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে। কাণিশের উপর বীজ রেখেছিল, বাড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, শিবনাথরা যে সমাজ করেছে, তাতেও অনেক লোক যায়।

মণি—আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ হাঁ, সংসারী লোক সব যায়। যার। ক্ষশ্বরের জন্য ব্যাকুল—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেণ্টা করছে—এমন সব লোক কম যায় বটে।

মণি—এখান থেকে একটা স্লোত যদি বয়, তা হ'লে বেশ হয়। সে স্লোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে ত আর এক ঘেয়ে হবে না।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দ্র, মুসলমান, খুণ্টান—বৈষ্ণব ও ব্রহ্মজ্ঞানী ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—আমি যার ঘা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা।
করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাস্তকে শাস্তের ভাব।
তবে বলি, 'এ কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা
ভুল।' হিন্দ্র, ম্বসলমান,—খুণ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই
যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে!

''বিজয়ের শাশ্বড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার প্রেলার কি দরকার? নিরাকার সচিদানন্দকে ডাকলেই হোলো।

"আমি বল্লাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শ্নৃত্ত যাবে কেন?' মা মাছ রে ধৈছে—কোনও ছেলেকে পোলোয়া রে ধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। ব্রুচি ভেদে, অধিকারী ভেদে, একই জিনিস নানার্প করে দিতে হয়।

মণি—আজ্ঞা হাঁ। দেশ কাল পাত্র ভেদে আলাদা রাস্তা। তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শুন্ধ মন হয়ে, আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথা আপনি বলেন। [ম্ব্যুদের হরি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান ]

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। মেজেতে মুখ্বযোদের হরি, মান্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটি অপরিরিচত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষর লক্ষণ ভাল না—বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষর।

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হ্রকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি)—দেখি তোর—হাত দেখি। এই যে সব রয়েছে—এ বেশ ভাল লক্ষণ।

"হাত আল্গা কর দেখি। (নিজের হাত হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন)—ছেলে মানসি বর্নান্ধ এখনও আছে;—দোষ এখনও কিছ্ব হয় নাই। (ভন্তদের প্রতি)—আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। (হরির প্রতি)—কেন, শ্বশ্বর বাড়ী যাবি—বৌর সংগ্রে কথাবার্তা কইবি—আর ইচ্ছে হয়় একটু আমোদ আহ্যাদ করবি।

(মান্টারের প্রতি)—''কেমন গো?'' (মান্টার প্রভৃতির হাস্য)। মান্টার—আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ী যদি খারাপ হ'য়ে যায়, তাহলে আর দ্বধ রাখা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে?
মন্খনুযোরা দন্ট ভাই—মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ। তাঁহারা চাকরি করেন
না। তাঁহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ প্রের্ব ইঞ্জিনিয়ারের কম
করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মনখনুযো দ্রাতৃন্বয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)—বড় ভাইটি বেশ, না? বেশ সরল। হরি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ছোট নাকি বড় সন (কৃপণ)?— এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বল্লে, আমি কিছ্র জানতুম না। (হরিকে) এরা কিছ্র দান টান করে কি?

হরি—তেমন দেখতে পাই না। এদের বড় ভাই রিনি ছিলেন— তাঁর কাল হয়েছে—তিনি বড় ভাল ছিলেন—খুব দান ধ্যান ছিল।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ—°মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র ] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টার প্রভৃতিকে)—শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা ব্বা যায়, তার হবে কি না। খল হ'লে হাত ভারী হয়।

''নাক টেপা হওয়া ভাল না। শশ্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অতো জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না!

''উন পাঁজনুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে—কন্বয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষ্—বিড়ালের মত কটা চোখ।

''ঠোঁট—ডোমের মত হলে—নীচব্বদিধ হয়। বিষ্ণুঘরের প্রর্ত কয়মাস একটিং কর্মে এসেছিল! তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ ম্ব্রখ দিয়ে বলে ফেলেছিল্বম, 'ও ডোম'। তারপর সে একদিন বল্লে, 'হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী ব্বত্ত জানি।'

''আরো খারাপ লক্ষণ—এক চক্ষ্ম, আর ট্যারা। বরং এক চক্ষ্ম কানা ভাল, তো ট্যারা ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও খল হয়।

''মহেশের ('মহেশ ন্যায়রত্বের) একজন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, 'আমি নাস্তিক'। সে হুদেকে বল্লে, 'আমি নাস্তিক তুমি আস্তিক হ'য়ে আমার সঙ্গে বিচার করো'। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল চক্ষর!

"আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়।

''পর্র্যাঙ্গের উপর চামড়াটি ম্বসলমানদের মত যদি কাটা হয়, সে একটি খারাপ লক্ষণ। (মাণ্টার প্রভৃতির হাস্য)। (মাণ্টারকে, সহাস্যে) তুমি ওটা দেখো—ও খারাপ লক্ষণ। (সকলের হাস্য)।

ঘর হইতে ঠাকুর বারান্দায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মান্টার ও বাব্ রাম।

(হাজরার প্রতি)—''একজন এসেছিল,—দেখলাম বিড়ালের মত চক্ষর। সে বলে, 'আপনি জ্যোতিষ জানেন?—আমার কিছুর কন্ট আছে।' আমি বল্লাম,—'না,—বরাহনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণিডত আছে।'

বাব্রাম ও মাণ্টার নীলকপ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাব্রাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন। সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকপ্ঠের যাত্রা শ্বনিয়াছিলেন।

#### দক্ষিণেশ্বর—বাব্রাম, মণি প্রভৃতি ভরুসংগ্য

[ শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি ও নিভ্ত চিন্তা—'ঈ্শ্বরের ইচ্ছা'— নারা'ণের জন্য ভাবনা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টার ও বাব্বরামের প্রতি)—তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

মান্টার ও বাব্বরাম—আজ্ঞা, নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,—আর সেই গার্নাটির কথা—'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস'।

ঠাকুর বারান্দায়—বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভতে লইয়া বালতেছেন—ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল। হঠাৎ এই কথা বালয়াই ঠাকুর চালয়া গেলেন।

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন,।

হাজরা—নীলকণ্ঠ ত আপন্যকে বলেছে, সে আসবে। তা ডাক্তে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, রাত্রি জেগেছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, সে এক।

ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সংশ্বে বাব্রাম ও মান্টার। ঠাকুর বাব্রামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। নারা'ণকে সাক্ষাং নারায়ণ দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাব্রামকে বলিতেছেন,—''তুই বরং একখান ইংরাজী' বই নিয়ে তার কাছে যাস।''

२६७

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা হইবে। নীলকণ্ঠ পাঁচ সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর পর্বোস্য হইয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পর্বে দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর সমাধিশ্থ—তাঁহার পশ্চাতে বাব্রাম,—সম্মুখে মাণ্টার, নীলকণ্ঠ ও চমৎকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দীননাথ খাজাণ্ডি আসিয়া দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুর-বাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিণ্ডিৎ ভাব উপশ্ম হইতেছে। ঠাকুর মেঝেতে মাদ্বরে বসিয়াছেন—সম্মুখে নীল-কণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া)—আমি ভাল আছি। নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া)—আমায়ও ভাল কর্নুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তুমি ত ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে? 'কা' এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা' ই থাকে। (সকলের হাস্যা)।

নীলকণ্ঠ—আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।
''অন্টপাশ। তা সব যায় না। দ্ব-একটা পাশ তিনি রেখে দেন—
লোক শিক্ষার জন্য। তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত
লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এ'রা (যাত্রা
ওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

"তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,—সকলকে খাইয়ে দাইয়ে—দাস দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে দাইয়ে—নাইতে যায়;— তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে আসে না।"

नौलकर्छ-आयाय आभीर्वाप कत्ना।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী,—শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হ'য়ে যশোদাকে বল্লেন—'আমি সেই মলে প্রকৃতি আদ্যাশক্তি! তুমি আমার কাছে বর নাও!' যশোদা বল্লেন, 'আর কি বর দেবে! এই বলো যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাঁর নাম গ্রন্থান শ্রনতে পাই, হাতে যেন তাঁর ও তাঁর ভক্তের সেবা করতে পারি,—চক্ষে যেন তাঁর র্প, তাঁর ভক্ত, দর্শন করতে পারি।

''তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষ্ম জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি?—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।

''অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সংগ্যে আলাপের নাম বিজ্ঞান— তাঁকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

''আবার আছে—তিনি এক দ্বয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,—এর নাম পাকা ভক্তি।

''তোমার ও গানটি বৈশ—'শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।' ''তা হলেই হলো,—তাঁর কুপার উপর সব নির্ভর করছে।

''কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাক্তে হবে—চুপ করে থাকলে হবে না। উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে—'আমি যা বল্বার বল্লাম এখন হাকিমের হাত।'

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—তুমি সকালে অতো গাইলে, আবার এখানে এসেছ কণ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী। \* নীলকণ্ঠ—কেন?

<sup>\*</sup> Honorary

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ব্বেছি, আপনি যা বল্বেন। নীলকণ্ঠ—অম্ল্য রতন নিয়ে যাব!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে অম্ল্য রতন আপনার কাছে। আবার 'ক'য়ে আকার দিলে কি হবে? না হলে তোমার গান অতো ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিম্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে।

''সাধারণ জীবকে বলে মান্ত্রষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহঃশ।

তুমি তাই মানহ; শ।

''তোমার গান হবে শন্ননে আমি আপনি যাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও

বল্তে এসেছিল।

ঠাকুর ছোট তক্তাপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একট্র মায়ের নাম শ্রনবো।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাংগ লইয়া গান গাইতেছেন—

গান—শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।

গান-অহিষমদিনী

এই গান শ্বনিতে শ্বনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ!

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন 'যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজে-\*বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন।'

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন।

গান-শিব শিব।

এই গানের সংখ্যেও ঠাকুর ভক্তসংখ্য নৃত্য করিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন,—আমি আপনার সেই গানটি শুনবো, কল্কাতায় যা শুনেছিলাম।

মান্টার—শ্রীগোরাজ্য স্কুদর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন—

শ্রীগোরাজ্যস্কুন্দর, নবন্টবর , তপতকাঞ্চনকায়। প্র্ছ্যা—৪৯ 'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধ্য়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসংগে আবার নাচিতেছেন। সে অপ্রে নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপ্র্ণ, সকলেই উন্মত্ত-প্রায়! ঘরটি যেন শ্রীবাসের আশ্গিনা হইয়াছে!

শ্রীযার মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন; তাঁহারা উত্তরের বারান্দা হইতে এই অপর্ব নৃত্য ও সংকীর্তান দর্শন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীষার রাখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দ্বভাই এসেছে রে! সংকীর্তান করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আথর দিতেছেন—

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দ্বভাই এসেছে রে।'

উচ্চ সংকীর্তান শর্নারা চতুর্দিকের লোক আসিয়া জ্বিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দার, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাহারা নোকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধ্র সংকীর্তানের শব্দ শর্নিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কীর্তন সমাণত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসংখ্য পশ্চিমের গোল বারান্দার আসিরা বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগর প্রিণিমার পর দিন। চতুর্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

[ ঠাকুর কে? 'আমি' খ্রুজে পাই নাই—'ঘরে আনবো চন্ডী' ] নীলকণ্ঠ—আপনিই সাক্ষাৎ গোরাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গ্রনো কি!—আমি সকলের দাসের দাস। 
"গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউ-এর কখন গঙ্গা হয়?"

নীলক ঠ—আপনি যা বল্বন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি! শ্রীরামকৃষ্ণ (কিণ্ডিং ভাবাবিষ্ট হইয়া, কর্বৃণস্বরে)—বাপ্র, আমার 'আমি' খ্রুতে যাই, কিন্তু খ্রুজে পাই না।

8थ- ५१

''হন্মান বলেছিলেন—হে রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণে, আমি অংশ—তুমি প্রভু আমি দাস,—আবার যখন তত্ত্ত্তান হয়—তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি!

নীলকণ্ঠ—আর কি বলবো, আমাদের কৃপা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে)—তুমি কত লোককে পার কোরছ—তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ—পার করছি বল্ছেন। কিন্তু আশীর্বাদ কর্ন, যেন নিজে ডুবি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—যদি ডোবো ত' ঐ স্বধা-হ্রদে!

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বালতেছেন—''তোমার এখানে আসা!—যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোনো—

গিরি! গণেশ আমার শ্বভকারী।—
প্জে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী॥
বিল্ববৃক্ষম্লে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চন্ডী, শ্বনবো কত চন্ডী,
কত আসবেন দন্ডী, যোগী জটাধারী॥

''চণ্ডী যেকালে এসেছেন—সেকালে কত যোগী জটাধারীও আস্বে।"

ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাণ্টার, বাব্রাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন—''আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাব্ছি—এ'দের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্চ।''

নীলকণ্ঠ—আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার প্রুরস্কার আজ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কোনো জিনিস বেচ্লে এক খাঁমচা ফাউ দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে। (সকলের হাস্য)।

#### ত্রয়োবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরামর্মান্দরে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রণ, ছোট নরেন, গোপালের মা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসংখ্য বসিয়া আছেন। আষাঢ় শ্রুক্ত প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জ্বুলাই ১৮৮৫; বেলা ৯টা।

কল্য শ্রীশ্রীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া-ছেন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্মর্থাবগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আছে,—রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা'ণ, তেজচন্দ্র, বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স প্রনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, সে (পর্ণে) কোন পথ দিরে এসে দেখা ক'রবে?—দ্বিজকে ও প্রণিকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

''এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। দ্ব'জনেরি উন্নতি হয়। পূর্ণের কেমন অনুৱাগ দেখেছ।"

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্চি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, রাস্তার দিকে দোড়ে এলো,—আর ব্যাকুল হ'য়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রনয়নে)—আহা! আহা!—িক না ইনি আমার পরমার্থের (পরমার্থ লাভের জন্য) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হ'লে এইর্পু হয় না।

[ প্র্রের প্রর্বসন্তা, দৈবস্বভাব—তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান ]
''এ তিন জনের প্রব্বসন্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর প্র্ণ,
ভবনাথের নয়—ওর মেদী ভাব (প্রকৃতিভাব)।

'প্রের্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হ'লো, আর কেন;—বা কিছু দিনের মধ্যে তেড়ে ফুড়ে বেরুবে।

''দৈবস্বভাব—দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধ্প ধ্নার গন্ধ দেওয়া যায়, তা হ'লে সমাধি হ'য়ে যায়।—ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন —নারায়ণ দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি।

[প্রেকথা—স্লক্ষণা ব্রাহ্মণীর সমাধি—রণজিতের ভগবতী কনা ]

''দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইর্প অবস্থা হ'লো, কিছ্দিন পরে একটি ভদ্রঘরের বাম্বনের মেয়ে এসেছিল। বড় স্বলক্ষণা।
যাই গলায় মালা আর ধ্পে ধ্না দেওয়া হ'ল, অমনি সমাধিস্থ।
কিছ্কুক্ষণ পরে আনন্দ,—আর ধারা পড়তে লাগ্ল। আমি তখন প্রণাম
ক'রে বলল্বম, 'মা, আমার হবে?' তা ব'ললে 'হাঁ!' তবে প্রণকে
আর একবার দেখা। তা দেখবার স্ববিধা কই?

"কলা বলে বোধ হয়। কি আশ্চর্য! অংশ শর্ধর্ নয়, কলা! ''কি চতুর!—পড়াতে নাকি খর্ব।—তবে ত ঠিক ঠাওরেছি!

"তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হ'য়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়।—আর এখন হয় না।

"রণজিত রায় ওখানকার জিমদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যার্পে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই দেনহ করে। সেই দেনহের গর্ণে তিনি আট্কে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। একদিন সে জিমদারীর কাজ করছে, ভারী বাসত; মেয়েটি ছেলের স্বভাবে কেবল বলেছে, 'বাবা, এটা কি, ওটা কি।' বাপ অনেক মিজিট করে বল্লে—'মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে; 'তুই এখান থেকে দ্রে হ'। মা তখন এই ছর্তো করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'লো। দাম দেবার কথায় বল্লেন, 'ঘরের অম্ক কুল্রিগতে টাকা আছে, লবে। এই ব'লে সেখান

থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এ দিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা সেই কুল্মজিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কে'দে কে'দে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে, দীঘিতে কি দেখা যাচে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখা পরা হাতটি জলের উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর প্জো

(মাষ্টারকে)—"এ সব সত্য।"

মান্টার--আজ্ঞা, হাঁ।

শীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র এ সব বিশ্বাস করে।

''পূর্ণের বিষ্ণুর অংশে জন্ম। মানসে বিল্বপত্র দিয়ে প্রজা কর্লন্ম; তা হ'লো না;—তুলসী চন্দন দিলাম, তখন হলো!

"তিনি নানার পে দর্শন দেন। কখন নরর পে, কখন চিন্ময় ঈশ্ব-রীয় র পে। র প মানতে হয়। কি বল ?"

মাণ্টার—আজ্ঞা হাঁ!

[ গোপালের মা-র প্রকৃতিভাব ও র্পদর্শন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি দ্যাখে। একলাটি গণ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জান ঘরে থাকে, আর জ্প করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চম্কিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাং! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সংগে সংগে বেড়ায়!—মাই খায়!—কথা কয়! নরেন্দ্র শন্নে কাঁদ্লে!

"আমিও আগে অনেক দেখতুম্। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়ছে। বেটা ছেলের ভাব আস্ছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই।

"ছোট নরেনের পর্র্বভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খ্যাঁচা ম্যাঁচা;—ভাবে তার শরীর লাল হ'য়ে যায়।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### कांत्रिनीकाछनजाग उ श्रंनीिम

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ্য হয়, এদের কি অবস্থা।

''বিনোদ বল্লে, 'দ্বীর সংখ্য শ্বতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।'

''দ্যাখো, সংগ হউক আর নাই হউক, একসংখ্য শোয়াও খারাপ।
গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

"দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে। থাকে! একি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হ'লে তো সবই হলো।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? ]

"আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছঃয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

''তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্চে! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ ক'রতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু !

''কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার ব্বকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।

''আচ্ছা, এমন ছোক্রাদের মতন আর কি ছোক্রা আছে!'' মাণ্টার—মোহিতটি বেশ। আপনার কাছে দ্ব একবার গিয়েছিল।

দ্বটো পাশের পড়া পড়্ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে, তবে অত উ'চু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মূখ থ্যাব্ড়ানো।

"এদের উ'চুঘর। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আবার

শাপ হলো তো সাত জন্ম আস্তে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাকলেই শ্রীর ধারণ।''

একজন ভক্ত—যাঁরা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা—?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধ্বর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর একবার আস্তে হবে।

বলরাম (সহাস্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা সং কামনা রাখ্তে হয়। ঐ চিন্তা কর্তে করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধ্রা চার ধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তা হ'লে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

গের্রা পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,—''তা হোক, বল্বক্গেভণ্ড।''

[ তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব ]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি)—তোকে এত ডেকে পাঠাই,— আসিস্ না কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই আমি সর্খী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র—আজ্ঞা, আপীস যেতে হয়,—কাজের ভিড়।

মান্টার (সহাস্যো)—বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আপীসের ছ্বটি নিয়ে-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে!—অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি সংসার ত্যাগ কর্রাব।

নারা'ণ—মাণ্টার মহাশয় একদিন বলেছিলেন —'Wilderness of this World' সংসার অরণ্য।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### কামিনীকাণ্ডনত্যাগ ও পূর্ণাদি

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ্য হয়, এদের কি অবস্থা।

''বিনোদ বল্লে, 'দ্বার সঙ্গে শ্বতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।'

''দ্যাখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ।
গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

''দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে । থাকে! একি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হ'লে তে সবই হলো।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? ]

''আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছঃয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

''তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্চে! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জবল্ জবল্ ক'রতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছ্ব পেছ্ব।

''কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হ'য়ে তার ব্বকে পা দিলে—এর ভিতর যিনি আছেন।

''আচ্ছা, এমন ছোক্রাদের মতন আর কি ছোক্রা আছে ৷''

মান্টার—মোহিতটি বেশ। আপনার কাছে দ্ব একবার গিয়েছিল। দ্বটো পাশের পড়া পড়্ছে, আর ঈশ্বরে খ্ব অন্বরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে, তবে অত উ'চু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মূখ থ্যাব্ডানো।

"এদের উ'চুঘর। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আবার

শাপ হলো তো সার্ভ জন্ম আস্তে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাকলেই শরীর ধারণ।''

একজন ভক্ত—যাঁরা অবতার দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা—?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধ্বর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর একবার আস্তে হবে।

বলরাম (সহাস্যে)—আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—একটা সং কামনা রাখ্তে হয়। ঐ চিন্তা কর্তে করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধ্রা চার ধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তা হ'লে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

গের রা পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতৈছেন,—''তা হোক, বলনুক্রে ভণ্ড।''

তিজ্ঞচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব ] ঠাকুর তেজ্ঞচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি)—তোকে এত ডেকে পাঠাই,— আসিস্ না কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই আমি স্থা হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র—আজ্ঞা, আপীস যেতে হয়,—কাজের ভিড়।

মান্টার (সহাস্যে)—বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আপীসের ছ্বটি নিয়ে-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ—তবে!—অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি সংসার ত্যাগ করবি।

নারা'ণ—মাণ্টার মহাশয় একদিন বলেছিলেন —'Wilderness of this World' সংসার অরণ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—তুমি ঐ গলপটা বল ত, এদের উপকার হবে। শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে আছে। গ্রুর্ এসে বল্লেন এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে।

''আর ওটাও বল—খ্যাঁচা ম্যাচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক। (তৃতীয় ভাগ, শ্রীকথাম্ত)।

মধ্যাহে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, 'বলরামের শ্রুদ্ধ অন্ন।' আহারান্তে কিঞ্চিং বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসংগ সেই ঘরে বাসিয়া আছেন। কতা-ভজা চন্দ্রবাব্ব ও রাসক ব্রাহ্মণটিও আছেন। ব্রাহ্মণটির স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের ন্যায়,—এক একটি কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,—র্প, স্বর্প, রজঃ বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি।

[ ঠাকুরের ভাবাবস্থা—শ্রীয়্ক অতুল ও তেজচন্দের ভ্রাতা ]

ছ'টা বাজে। গিরিশের দ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের দ্রাতা আসিয়া-ছেন। ঠাকুর ভাব সমাধিস্থ হইয়াছেন। কিরংক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,—''চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়?—ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড্ হয়?—তিনি যে বোধস্বর্প। নিত্য, শ্বন্ধ বোধর্প!''

আগল্তুকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে?

[ 'এগিয়ে পড়'—কৃষ্ণধনের সামান্য রসিকতা ]

ঠাকুর কৃষ্ণধন নামক ঐ রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—''কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত দিন ফণ্টিনণ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে ন্নের হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।''

কৃষ্ণধন (সহাস্যে)—আপনি টেনে নিন্!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। 'এ মল্ল নয়—এখন, মন তোর!'

"ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,—তারে বাড়া, তারে বাড়া,—আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথমে এগিয়ে দ্যাখে চন্দনের কাঠ,—তার পর দ্যাখে র্পার খনি,—তার পর সোণার খনি,—তার পর হীরা মাণিক!"

কৃষ্ণধন—এ পথের শেষ নাই! শ্রীরামকৃষ্ণ—ধেখানে শান্তি, সেইখানে 'তিষ্ঠ'। ঠাকুর একজন আগন্তুক সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

''ওর ভিতর কিছ্ব বস্তু দেখ্তে পেলেম না। যেন ওলম্বাকুল।'' সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধ্বর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস্করিবেন।

অন্তঃপর্রে কিণ্ডিং জলযোগ করিয়া আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। রাত প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'ঐ ঘর থেকে (অর্থাং পাশ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন ত'।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটিতেই শয্যা প্রস্তৃত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশ্টা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, ''বরং পাখাটা আনো।'' তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু 'নিদ্রাভণ্গ হইল। বলিলেন, ''শীত করছে, আর কাজ নাই।''

# ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীশ্রীরথযাতা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙগ

আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা। মধ্যলবার। অতি প্রত্যুষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কপ্ঠে নাম করিতেছেন।

মাণ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্য বড় ব্যাকুল। মাণ্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি পূর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে?

মান্টার—আজ্ঞা, চৈতন্যচরিত পড়্তে বলেছিলাম,—তা সে সব কথা। বেশ বলতে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাক্তে, সেই কথাও বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা 'ইনি অবতার' এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলত।

মাণ্টার—আমি বলেছিলাম, চৈতন্যদেবের মত একজনকে দেখ্বে ত চল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছ্ন?

মান্টার—আপনার সেই কথা। ডোবাতে হাতী নামলে জল তোল-পাড় হ'য়ে যায়,—ক্ষুদ্র আধার হ'লেই ভাব উপ্ছে পড়ে।

''মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন কর্লে! হৈ চৈ হবে।'' শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল। ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান ]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। বলরামের বাটী হইতে মান্টার গঙ্গাদনানে বাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকন্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তরাজ্ঞ দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকন্পের কথা হইতেছে। কন্প কিছন বেশী হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।

মাষ্টার—আমাদের সব নীচে যাওয়া উচিত ছিল।

[ প্র্বকথা—আশ্বিনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ—৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খ্ঃ ] শ্রীরামকৃষ্ণ—যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহৎকার। (মান্টারকে) তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে?

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ। তখন খুব কম বয়স—নয় দশ বছর বয়স—

এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাক্ছিলাম!

মান্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন—ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কে'দে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা ক্রেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাব্যি আমাকে গ্রহ্বর্পে রক্ষা করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়—তবে কি কি রাম্না হ'ল। গাছ সব উল্টে পড়েছিল! দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা!

"তবে পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছ্র মরে না—মেরে ফেল্লেও কিছ্র মরে না। \* যাঁরই লীলা তাঁরই নিতা। সেই একর্পে নিতা, একর্পে লীলা। লীলার্প ভেঙ্গে গেলেও নিতা আছেই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেল্লে দ্বল্লেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেন্দ্র মনুখ্বয়ে, হরিবাবর্, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেকগর্বলি ছোক্রা ভক্ত বসিয়া আছেন। হরিবাবর্ একলা একলা থাকেন ও বেদান্ত চর্চা করেন। বয়স ২৩1২৪ হবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড় ভাল-বাসেন। সর্বদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবর্ ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাব্বকে)—কি গো, অনেক দিন আস নাই।
[ হরিবাব্বকে উপদেশ—অদৈবতবাদ ও বিশিষ্টাদৈবতবাদ—বিজ্ঞান ]
''তিনি একর্পে নিতা, একর্পে লীলা। বেদান্তে কি আছে?—

<sup>\* &</sup>quot;ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। নারং হন্তি ন হন্যতে।" গীতা!

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি প্রছে ফেল্বেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে। মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বল্লেই লীলা আছে ব্রুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে ব্রুঝায়।

"তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিচ্ফিয় তখন তাঁহাকে ব্লহ্ম বিল। যখন স্ভিট করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন,—তখন তাঁকে শক্তি বিল। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দ্বল্লেও জল।

''আমি' বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ জীব-জগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই! বেলের খোলাটা আর বিচিগ্নলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।

"যে ইট, চ্প স্কাক থেকে ছাদ, সেই ইট, চ্প, স্কাক থেকেই সি'ড়ি। যিনি ব্ৰহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগং।

''ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দ্বইই লয়,—অর্প র্প দ্বইই গ্রহণ করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।

#### [বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান ]

''যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পোঁছান যায় না।
মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগংকে ছাড়বার যো নাই,—র্প,
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো
নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা
যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়! শ্বদ্ধ মন, শ্বদ্ধ ব্বিদ্ধ.
শ্বদ্ধ আত্মা, একই।

''দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগ্বলো দরকার—চক্ষ্ব দর-কার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ. কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই?

''মনের নাশ হলে, সঙ্কলপ বিকলপ চলে গেলে, সমাধি হয়— ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা রে গা মা পা ধা নী—নীতে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

[ ছোট নরেনকে উপদেশ—ঈশ্বর দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ ] ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, ''শৃ্ধ্ ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।

''তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।

''কেউ দ্বধ শ্বনেছে, কেউ দ্বধ দেখেছে, কেউ দ্বধ খেয়েছে। ''রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দ্ব একজন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে।"

মান্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রকিথা—'কাশীধামে শিব ও সোণার অল্পর্ণা দর্শন রন্ধাণ্ডকে শালগ্রাম রূপে অদ্য দর্শন

বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাণ্টার গঙ্গাসনান করিতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে অতি

गुरा मर्गनकथा এकरें वकरें वीलरण्डिन।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেজোবাব্র সংখ্য যখন কাশী গিয়াছিলাম, মণি-কণি কার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাং শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হদেকে বলতে লাগ্ল—'ধর! ধর!' পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখ্লাম দ্রে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

ু "ভাবে দেখ্লাম, সন্ন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর-

বাড়ীতে ঢুকলাম—সোণার অল্পর্ণা দর্শন হলো!

''তিনিই এই সব হয়েছেন,—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ।
(মান্টারাদির প্রতি) ''শালগ্রাম তোমরা বর্নিঝ মান না—ইংলিশমান্রা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। স্লক্ষণ
শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোম্খী, আর আর সব লক্ষণ থাক্বে
—তা হলে ভগবানের প্রো হয়।"

মান্টার—আজ্ঞা, স্বলক্ষণয**ুক্ত মান্ব্যের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী** প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলত, এখন সব মানছে। ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ভাব-সমাধিস্থ। ভক্তেরা একদ্বেট চুপ করিয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—িক দেখ্ছিলাম। ব্রহ্মাণ্ড একটি

শালগ্রাম !—তার ভিতর তোমার দ্বটো চক্ষ্ব দেখ্ছিলাম।

মাণ্টার ও ভক্তেরা এই অদ্ভূত, অশুত্তপূর্ব দর্শনকথা অবাক্ হইয়া শ্নিতেছেন। এই সময় আর একটি ছোক্রা ভক্ত, শারদা, প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শারদার প্রতি)—দক্ষিণেশ্বরে যাস্না কেন? কলি-

কাতায় যখন আসি, তখন আসিস্ না কেন?

শারদা—আমি খবর পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইবার তোকে খবর দিব। (মান্টারকে, সহাস্যে) এক-খানা ফর্দ করো তো—ছোক্রাদের। (মান্টার ও ভক্তদের হাস্য)।

[ প্রের সংবাদ—নরেন্দ্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ ]

শারদা—বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায় আমাদের কতবার বকেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন বিয়ে কেন? (মাষ্টারের প্রতি) শারদার বেশ

অবস্থা হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, "তুমি একবার প্রণর জন্য যাবে?"

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বিলিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন। গায়ে হাত ব্লাইয়া আদর করিতেছেন, যেন স্ক্র্যুভাবে হাত পা টিপিতেছেন! গোপালের মা ('কামারহাটির বামনী') ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটিতে লোক পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বিলয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন। গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, ''আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে!'' এই বিলয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল,—আবার নমস্কার!

''যাও বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একটি বেন্নন রাঁধ গে—খুব ফোড়ন দিও—যেন এখানে পর্যন্ত গন্ধ আসে।'' (সকলের হাস্য)।

গোপালের মা—এ°রা (বাড়ীর লোকেরা) কি মনে করবে।

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে ন্তন এসেছি,—যদি আলাদা রাঁধব বলে বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করে!

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতরুবরে বলিতেছেন, ''বাবা! আমার কি হয়েছে, না বাকী আছে?''

আজ রথযাত্রা—শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী হইয়াছে। এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অন্তঃপ্ররে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া আছেন,—তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা প্রব্রুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না! কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে, বলিতেন, 'বেশী যাস্নাই, পড়ে যাবি!' কখন কখন বলিতেন, 'যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তব্তু তার কাছে যাতায়াত করবে না'। মেয়েভক্তেরা আলাদা থাকবে—পর্বর্ষ-ভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঞ্চাল। আবার বালতেন ''মেয়েভক্তদের গোপাল ভাব—'বাৎসল্য ভাব' বেশী ভাল নয়। ঐ 'বাৎসল্য' থেকেই আবার একদিন 'তাচ্ছিল্য' হয়।"

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বলরামের রথমাথা—নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে—সঙ্কীত নান্দে বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাণ্টারকে বলিতেছেন, ''এই গো! পূর্ণ এসেছে। নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারা'ণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) ও ছোট নরেন—নরেন্দ্রের গান ] ছোট নরেন—আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) আছে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কে খোঁজ দেখি। আমি খুঁজ্তে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায়, শানুনেছ! ঈশ্বরই কর্তা! আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করে।।

''যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী, আমি কর্তা বাবা, গ্রুর্—এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সবং ঠাণ্ডা!—শান্তিঃ শান্তিঃ!

(নরেন্দ্রকে)—''একট্র গা না।'' নরেন্দ্র—ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাছা, আমার্দের কথা শ্বন্বে কেন? 'যার আছে কানে সোণা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না!' (সকলের হাস্য)।

''তুমি গ্রহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শ্নি, আজ কোথার, না গ্রহদের বাগানে.!—এ কথা বল্তুম না, তুই কে'ড়েলি কর্লি—'' নরেন্দ্র কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। বলছেন, ''যন্ত্র নাই শ্বধ্ব গান—''

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের বাছা যেমন অবস্থা।—এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!

"বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ী করে আস্বেন,—(সকলের হাস্য)। খ্যাট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে (হাস্য)। এখান থেকে একদিন গাড়ী করে দিছ্লো—বার আনা ভাড়া;—আমি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে? তা বলে, 'ও অমন হয়'। গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল—(সকলের উচ্চ হাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক একবার খ্বমারে, আর এক এক বার দৌড়ায়! (উচ্চ হাস্য)। তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচ্বো—রামের তালবোধ নাই। (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো। (সকলের হাস্য)।

ভরেরা বাটী হইতে আহারাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।
মহেন্দ্র ম্খ্বোকে দ্র হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে
প্রণাম করিতেছেন—আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের একটি ছোক্রা
ভক্তকে বলিতেছেন, ওকে বল্না 'সেলাম করলে,'—ও বড় অলকট
অলকট্ করে। (সকলের হাস্যা)। গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের
বাটীর পরিবারদের আনিয়াছেন;—তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করি
বেন ও রথের সম্মুখে কীর্তনানন্দ দেখিবেন। রাম, গিরিশ প্রভৃতি
ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোক্রা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন।

8थ- > ४

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

- (১) কত দিনে হবে সে প্রেম সণ্ডার। হয়ে প্র্ণকাম বোল্বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রহার॥
- (২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অর্পেরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগ্রহাবাসী॥

বলরাম আজ কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—বৈশ্ববচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন—শ্রীদ্বর্গানাম জপ সদা রসনা আমার। দ্বর্গমে শ্রীদ্বর্গা বিনে কে করে নিস্তার।

গান একট্ব শ্বনিতে শ্বনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ!

—ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ক্রমে সব স্থির! একঘর
ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে
দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ ব্বিঝ দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য
আসিয়াছেন! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই ব্বিঝ শিখাতে
এসেছেন!

নাম করিতে করিতে অনেক্ষণ পরে সমাধি ভংগ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন—

(১) হরি হরি বল রে বীণে!

(२) विकटल फिन यात्र तत वीटण, श्रीक्रीतत जायन विदन।

এইবার আর এক কীর্তানীয়া, বেনোয়ারী, রুপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহা! আহা!' বালিয়া ভূমিণ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়।

অপরাহ্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি, ধ্বজা পতাকা দিয়া স্বসন্জিত করিয়া আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্বভদ্রা ও বলরাম চন্দনচার্চতি ও বসন ভূষণ ও প্রত্পমালা ন্বারা স্বশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফেলিয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন করিলেন,—ভক্তেরাও সঙ্গে সংখ্য চলিলেন। রথের রক্জ্ব ধরিয়া একট্ব টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করিতেছেন। অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন—

(১) যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে!
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে!
আবার—নদে টলমল টলমল করে, গোরপ্রেমের হিল্লোলে রে।
ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে।
উচ্চ সঙ্কীর্তন ও খোলের শব্দ শ্বনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা
মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা! ভরেরাও সঙ্গে
সঙ্গে প্রেমান্মন্ত হইয়া নাচিতেছেন।

## ষষ্ঠপরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের গান ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য রথাগ্রে কীর্তান ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বিসয়া-ছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপ্র্রা লইয়া আবার গান গাইতেছেন—

(১) এসো মা এসো মা, ও হৃদয়রমা, পরাণপ্রতলি গো, হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।

(২) মা স্থং হি তারা, তুমি ত্রিগ্রণধারা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদরাময়ী, তুমি দ্বর্গমেতে দ্বখহরা ॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যম্লে গো মা।
তুমি সর্বঘটে অক্ষপ্রটে, সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অক্লের ত্রাণক্ত্রী, সদা শিবের মনোরমা।।

(৩) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্র্বতারা।
এ সম্দ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।।
একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি ঐ গানটা গাইবে?—
অন্তরে জাগিছো গো মা অন্তর্যামিনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্রে! এখন ও সব গান কি! এখন আনন্দের গান— 'শ্যামা স্কুধা-তরখিগণী।'

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

কখন কি রিঙ্গে থাক মা, শ্যামা, স্বাতর্রাঙ্গণী!
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
ভাবোন্মত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাইতে লাগিলেন—

শ্বও হহয়। নরেন্দ্র বার বার গাহতে লাগেলেন—

'কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।'

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন,—ও গাইতেছেন, ওমা প্রেপ্তরন্ধাসনাতনী! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্র্নায়নে গান গাহিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন । আবার বৈষ্ণবচরণের গান শহুনিতেছেন।

- (১) শ্রীগোরাঙ্গ স্বন্দর নব নটবর তপত কাণ্ডন কায়।
- (২) চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। ওহে বঙ্কুরায়, ভূলে আছ মথ্বরায়॥ হাতীচরা জোড়া পরা, ভূলেছ কি ধেন্ব্চরা রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছ্ব হয়।

রাত্রি দশটা এগারটা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ী যাও—(নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে দেখাইয়া) এরা দ্বইজন থাক্লেই হ'লো। (গিরিশের প্রতি) তুমি কি বাড়ী গিয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাক। তামাক!—ওহ্ বলরামের চাকরও তেমনি। ডেকে দেখ না—দেবে না। (সকলের হাস্য) কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও।

শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চশমাপরা বন্ধ্ব আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শ্বনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন— ''তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কার্বকে নিয়ে এসো না,—সময় না হ'লে হয় না।''

একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সংখ্য একটি ছেলে। ঠাকুর সম্পেহে

কহিতেছেন—''তবে তুমি এসো—আবার উটি সঙ্গে।'' নরেন্দ্র, ছোট নরেন, আর দ্ব একটি ভক্ত, আর একট্ব থাকিয়া বাটী ফিরিবেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্থেভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—সধ্র নৃত্য ও নামকীর্তন শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শ্যায় শ্রন করিয়া আছেন। রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে বারান্দা, তাহাতে একখানি ট্রল পাতা আছে। তাহার উপর মাণ্টার বসিয়া আছেন।

কিরংক্ষণ পরেই ঠাকুর বারান্দায় আসিলেন। মান্টার ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন। সংক্রান্তি, বুধবার, ৩২শে আষাঢ়; ১৫ই জুলাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি আর একবার উঠেছিলাম। আচ্ছা, সকাল বেলা কি যাবো?

মাষ্টার—আজ্ঞা, সকাল বেলায় ঢেউ একট্ৰ কম থাকে।

ভারে হইয়াছে—এখনও ভারেরা আসিয়া জনটেন নাই। ঠাকুর মন্থ ধনুইয়া মধনুর স্বরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন। কাছে মান্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতি-দ্বের গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপন্বের দ্বারের অন্ত-রালে ২।১টি স্বীলোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন! অথবা নবন্বীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোন্ট্র শ্রীগোরাশ্যকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন।

রাম নাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ নাম করিতেছেন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দননন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ.
গোবিন্দ!

আবার গোরাঙ্গের নাম করিতেছেন।

প্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভূ নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ! আবার বলিতেছেন, আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন বলিয়া কাঁদিতে-

ছেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া ও কাতর স্বর শ্রনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা কাঁদিতেছেন। তিনি কাঁদিতেছেন, আর বিলতেছেন, 'নিরঞ্জন! আয় বাপ—খারে নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবাে! তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে নরর্পে এসেছিস।''

জগন্নাথের কাছে আর্ত্তি করিতেছেন—জগন্নাথ! জগবন্ধ, দীন-বন্ধ, আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর!

প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন—''উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী! এইবার নারায়ণের নাম কীর্তান করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন,—শ্রীমন্নারায়ণ। শ্রীমন্নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন—

হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই। ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শৈব; তিন পাগলে যুবিন্তু করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে, রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে!

এইবার ঠাকুর ভক্তসংখ্য ছোট ঘরটিতে বসিয়াছেন। দিগশ্বর! যেন পাঁচ বংসরের বালক! মাণ্টার, বলরাম আরও দ্বই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন।

[র্পদর্শন কখন ? গ্হা কথা—শ্বদ্ধ আত্মা ছোকরাতে নারায়ণ দর্শন] (রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেল্ঘরের তারক, ছোট নরেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়! যখন উপাধি সব চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তখন দর্শনে! তখন মানুষ অবাক্ সমাধিস্থ হয়! থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গলপ করে,—এ গলপ সেগলপ। যাই পর্দা উঠে যায় সব গলপ টলপ বন্ধ হ'য়ে যায়। যা দেখে তাহাতেই মণন হয়ে যায়!

''তোমাদের অতি গৃহ্য কথা বলছি। কেন প্র্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগনাথের সঙ্গে মধ্বর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল, জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেছ— এখন নরর্পের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকা।' "রামলালার উপর যা যা ভাব হ'তো, তাই প্রণাদিকে দেখে হচ্চে! রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম,—সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম,—রামলালার জন্য বসে কাঁদতাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হ'য়েছে! দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই—লিশ্ত নয় : নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপ্রে? ও বিশালাক্ষীর দ!' ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে।

"পর্ণে উ'চু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কি অন্রাগ।
(মান্টারের প্রতি)—"দেখলে না,—তোমার দিকে চাইতে লাগলো

—যেন গ্রব্ভাই-এর উপর—যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর
একবার দেখা ক'রবে বলেছে। বলে কাপেতনের ওখানে দেখা হবে।

[ নরেন্দ্রের কত গ্র্ণ—ছোট নরেনের গ্র্ণ ]
''নরেন্দ্রের খ্র্ব উ'চু ঘর—নিরাকারের ঘর। প্রব্রুষের সন্তা।
''এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই।

''এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কার্ম দশদল, কার্ম ষোড়শদল, কার্ম শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

''অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হ'তে পারে:—নরেন্দ্র জালা।

''ডোবা প্রকরিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী! যেমন হালদার প্রকুর :

''মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষর্বড় রর্ই, আর সব নানা রকম মাছ' —পোনা, কাঠি বাটা, এই সব।

''খুব আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছ্মর বশ নয়। ও আসন্তি, ইন্দ্রিয়-সমুখের বশ নয়। প্রব্যুষ পায়রা। প্রব্যুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,— মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।

"र्वाचरत्रं जातकरक म्रान वना यास्र।

"নরেন্দ্র প্রব্রষ, গাড়ীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব, ওকে তাই অন্যদিকে বস্তে দিই!

"নরেন্দ্র সভায় থাক্লে আমার বল।"

শ্রীয়্ত্ত মহেন্দ্র মুখ্রুয়ে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা

হইবে। হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবুরামের জবর হইয়াছে,—আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ছোট নরেন এলো না? মনে করেছে, আমি চলে গেছি। (মুখুযোর প্রতি) কি আশ্চর্য! সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্তো। (ঈশ্বরের জন্য) কালা কি কমেতে হয়!

''আবার ব্রুদ্ধি খ্রব। বাঁশের মধ্যে ফুটোওলা বাঁশ!

''আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যে দিন কীত ন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—িক-তু 'তিনি কই' বলে আর হ্রশ নাই,—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়!

''আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বক্বে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে।''

### অন্তম পরিক্ছেদ

ভব্তিযোগের গ্রু রহস্য—জ্ঞান ও ভব্তির সমন্বয়
[ ম্ব্রুয়ে, হরিবাব্র, প্রে', নিরঞ্জন, মান্টার, বলরাম ]
ম্ব্রেয়—হরি (বাগবাজারের হরিবাব্র) আপনার কালকের কথা
শ্বনে অবাক্! বলে 'সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদান্তে—ও সব কথা
আছে। ইনি সামান্য নন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাই।

''প্র্ণ জ্ঞান আর প্র্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান।—তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ্তে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে—ইট চ্ণ স্বর্রাক—সিণ্ডও সেই জিনিসে তৈয়ারী! ''যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।

''প্রহ্মাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হ'ত, 'সোহহং' হয়ে থাকতেন। যখন দেহব্নিধ আস্ত 'দাসোহহম' 'আমি তোমার দাস,' এই ভাব আসত। ''হন্মানেরও কখনও 'সোহহম,' কখন 'দাস আমি,' কখন 'আমি

তোমার অংশ,' এই ভাব আস্ত।

''কেন ভক্তি নিয়ে থাকা?—তা না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়।

"আমি' তো যাবার নয়, 'আমি' ঘট থাকতে সোহহং হয় না।
সমাধিস্থ হলে 'আমি' প্ছে যায়,—তখন যা আছে তাই। রামপ্রসাদ
বলে, তার পর আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জান্বে।

"যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে, ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! 'আমি ভগবান্' এটি ভাল না। হে জীব ভক্তবং ন চ কৃষ্ণবং!—তবে যদি নিজে টেনে লন, তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভাল বেসে বল্ছে, আয় আয় কাছে বোস আমিও যা তুইও তা।

''গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না!

''শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা,— যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি' একটি আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম!' করে নৃত্য।

''যাঁর অটল আছে, তাঁর টলও আছে।

''এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছ্কুক্ষণ পরে কাজ করবে।

''জ্ঞান আর ভত্তি একই জিনিস।—তবে একজন বলছে 'জল,' আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।

[ দ্বই সমাধি—সমাধির প্রতিবন্ধক—কামিনীকাণ্ডন ]

''সমাধি মোটামন্টি দন্ই রকম।—জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে স্থিত সমাধি বা জড় সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য, রেখার মত একট্র অহং থাকে। কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি থাকলে এ সব ধারণা হয় না।

''কেদারকে বল্ল্ম্ম, কামিনীকাণ্ডনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল, একবার তার ব্বকে হাত ব্লিয়ে দি,—িকিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়স্ভু লিঙ্গ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসন্তি,—কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি,—থাক্লে হবে না।

''ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনীকাণ্ডন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে, স্কুন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভালবাস'। তা যদি হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত ন্বন দে খাবার পয়সা জোটে না।

''ছোকরাদের ভিতর বিষয়বর্নাধ এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শ্বদ্ধ।

"আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন বাগান একটা কিনেছে। পরিষ্কার করতে করতে এক জায়গায়। বসানো জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কল কল করে। বের্বচ্ছে।"

[প্রেণ ও নিরঞ্জন—মাত্সেবা—বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব ] বলরাম—মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, প্রেণর কেমন করে হ'ল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জন্মান্তরীণ। পূর্বে পূর্বে জন্মে সব করা আছে।
শরীরই ছোট হয় আবার বৃন্ধ হয়—আত্মা সেইর্প নয়।

''ওদের কেমন জান,—ফল আগে তার পর ফুল। আগে দর্শন,— তার পর গ্রণ মহিমা শ্রবণ, তার পর মিলন!

"নিরঞ্জনকে দেখ—লেনা দেনা নাই।—যখন ডাক পড়্বে যেড়ে পারবে। তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ্তে হবে। আমি,মাকে ফুল্র চন্দন দিয়ে প্জা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কার্, শ্রান্ধ,—শেষে ইন্টের প্জা হ'য়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব।

''যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মা-র খপর নিতে। হবে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ্ করতে

#### কলিকাতা—শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে বলরামর্মান্দরে ভত্তসংগ্

540

হয়, মরিচ লবনের জোগাড় করতে হয়; যতক্ষণ এ সব করতে হয়, ততক্ষণ মা-র খপরও নিতে হয়।

''তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না,—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

"নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার অছি\* হয়। নাবালকের অবস্থা,—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।" মান্টার গণ্গাসনান করিতে গেলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—পর্বকথা—ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শন

[ রাম লক্ষ্মণ ও পার্থ সারথি দর্শন—ন্যাংটা পরমহংস ম্তি ]
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র
ম্খ্বয্যে, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া
আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মান্টার ইতিমধ্যে গংগা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে
প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অম্ভুত সশ্বরদর্শনকথা একট্ব একট্ব বলিতেছেন।

"কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী আধ্যাত্ম (রামায়ণ)
পড়ছে। হঠাৎ দেখ্লাম নদী, তার পাশে বন, সব্ক রং গাছপালা;—
রাম লক্ষ্মণ জাজিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠীর সম্মুখে
অজ্জ্বনের রথ দেখ্লাম।—সার্যথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে
এখনও মনে আছে।

''আর একদিন, দেশে কীর্তান হচ্ছে,—সম্মুখে গৌরাপা মুর্তি। ''একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত—তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্-

<sup>\*</sup> Guardian

''কেদারকে বল্লন্ম, কামিনীকাণ্ডনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল, একবার তার ব্বকে হাত ব্বলিয়ে দি,—িকিন্তু পারলাম না। ভিতরে অংকট বংকট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়স্ভু লিংগ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসন্তি,—কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি,—থাক্লে হবে না।

''ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনীকাণ্ডন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে, স্কুদর ছেলে দেখে,—তুমি ভালবাস'। তা যদি হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত ন্কুন দে খাবার প্রসা জোটে না।

''ছোকরাদের ভিতর বিষয়ব্বদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শ্বদ্ধ।

''আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন বাগান একটা কিনেছে। পরিষ্কার করতে করতে এক জায়গায় বসানো জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কল কল করে: বের্ফ্ছ।''

[পূর্ণ ও নিরঞ্জন—মাত্সেবা—বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব ] বলরাম—মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হ'ল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জন্মান্তরীণ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেইর্প নয়।

''ওদের কেমন জান,—ফল আগে তার পর ফুল। আগে দর্শন,— তার পর গ্রণ মহিমা শ্রবণ, তার পর মিলন!

"নিরঞ্জনকে দেখ—লেনা দেনা নাই।—যখন ডাক পড়্বে যেতে পারবে। তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখ্তে হবে। আমি মাকে ফুলা চন্দন দিয়ে প্র্জা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কার্ শ্রান্ধ,—শেষে ইন্টের প্রজা হ'য়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব।

''যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মা-র খপর নিতে। হবে। তাই হাজরাকে বাল, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ্ করতে হয়, মরিচ লবনের জোগাড় করতে হয়; যতক্ষণ এ সব করতে হয়, ততক্ষণ মা-র খপরও নিতে হয়।

"তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না,—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

"নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার অছি\* হয়। নাবালকের অবস্থা,—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।" মাণ্টার গণ্যাস্নান করিতে গেলেন।

### নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—পর্বকথা—ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শন

[ রাম লক্ষ্মণ ও পার্থ সারথি দর্শন—ন্যাংটা পরমহংস ম্তি ]
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ্য সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র
ম্ব্যু, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া
আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মান্টার ইতিমধ্যে গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে
প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অভ্যুত ঈশ্বরদর্শনকথা একট্ব একট্ব বলিতেছেন।

"কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী আধ্যাত্ম (রামায়ণ)
পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সব্বজ রং গাছপালা;—
রাম লক্ষ্যণ জাজিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠীর সম্মুখে
অজ্জ্বনের রথ দেখলাম।—সার্যাথর বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে

এখনও মনে আছে।

''আর একদিন, দেশে কীর্তান হচ্ছে,—সম্মান্থে গোরাজা মাতি। ''একজন ন্যাংটা সজো সঙ্গে থাকত—তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্-

<sup>\*</sup> Guardian

কিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটো মুতি আমারই ভিতর থেকে বেরুত। পরমহংস মূতি,—বালকের ন্যায়।

''ঈশ্বরীয় র্প কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেত। তাই র্প দেখলে শেষে থ্ থ্ কর্তুম—কিন্তু পেছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্ত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাক্তুম দিন রাত কোথা দিয়ে যে'ত। তার পরিদিন পেট ধ্রে ভাব বের্ত! (হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার কোষ্ঠী দেখ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িদ্বতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি চন্দ্র ব্র্ধ —এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ—কুম্ভ রাশি। কর্কট আর ব্বে রাম আর কৃষ্ণ;—সিংহে চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্বিটি সাধ ছিল। প্রথম—ভত্তের রাজা হব, দ্বিতীয় শ্রুট্কে সাধ্র হব না।

[ শ্রীরামকৃষ্ণের কোষ্ঠী—ঠাকুরের সাধন কেন—ব্রহ্মযোনি দর্শন ]
গিরিশ (সহাস্যে)—আপনার সাধন করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পণ্ডতপা, শীতকালে জলে গা বর্ড়িয়ে থাকা, স্থের দিকে এক দ্রুটে চেয়ে থাকা!

''স্বয়ং কৃষ্ণ রাধায়ন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যাত্র ব্রহ্ম-যোনি,—তাঁরই প্রজা, ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মান্ড উৎপত্তি হচ্চে।

''অতিগ্ৰহ্য কথা! বেলতলায় দশন হ'তো—লকু লক্ কোরতো!

[ প্র্বকথা—বেলতলায় তল্তের সাধন—বামনীর যোগাড় ]

"বেলতলায় অনেক তল্তের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে।

"বেলতলায় অনেক তল্তের সাধন হয়োছল। মড়ার মাথা নিয়ে আবার.....আসন। বামনী সব যোগাড ক'রতো।

(হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া)—''সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল চন্দন দিয়ে প্জা না ক'রলে থাক্তে পারতাম না।

''আর একটি অবস্থা হ'ত। যে দিন্ অহংকার ক'রতুম, তারপর-দিনই অস্ব্রখ হ'ত।

মাণ্টার শ্রীম্বনিঃস্ত অশ্রতপ্র বেদান্তবাক্য শ্রনিয়া অবাক হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় বাসয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই প্ত-সলিলা পতিতপাবনী শ্রীম্বর্ধনিঃস্ত ভাগবতগংগায় স্নান করিয়া বাসয়া আছেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। তুলসী—ইনি হাসেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে হাসি আছে। ফল্গ্রনদীর উপরে বালি,— খঃড়লে জল পাওয়া যায়।

(মান্টারের প্রতি)—"তুমি জিহ্বা ছোল না! রোজ জিহ্বা ছ্বল্বে। বলরাম—আচ্ছা, এ°র (মান্টারের) কাছে প্রেণ আপনার কথা অনেক শুনেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আগেকার কথা—ইনি জানেন—আমি জানি না। বলরাম—পূর্ণ স্বভাব সিম্ধ। তবে এ রা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ'রা হেতুমাত্র।

নয়টা বাজিয়াছে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন তাহার উদ্যোগ হইতেছে। বাগবাজারের 'অন্নপ্র্ণার ঘাটে নোকা ঠিক করা আছে। ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর দ্বই একটি ভক্তের সহিত নোকায় গিয়া বসিলেন, গোপালের মা ঐ নোকায় উঠিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে কিণ্ডিং বিশ্রাম করিয়া বৈকালে

হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পথাটটি সারাইতে দেওয়া হইয়া-ছিল। সেথানিও নোকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাটথানিতে শ্রীষ্ক রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র। যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগত।
শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার শত্তাগমন করিবেন।

# চতুৰ্বিবংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাণ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্বিজ, শ্বিজের পিতা ও ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ—মাভৃষণ ও পিতৃষ্ণণ

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাণ্টার প্রভৃতি ভক্তসংগ্য বসিয়া আছেন। বেলা তিনটা চারটা।

ঠাকুরের গলার অস্বথের স্ত্রপাত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন—কিসে তাহারা সংসারে বন্ধ না হয়,—কিসে তাহাদের জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়,—ক্সিন্বরলাভ হয়।

দশ বার দিন হইল, ২৮শে জ্বলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতার শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্কুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী শ্বভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীয়্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছ্বদিন বাড়ীতে ছিলেন। আজকাল তিনি, লাট্ব, হরিশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীমা কয়েক মাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শ্বভাগমন করিয়াছেন। তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' আসিয়া কয়েক দিন তাঁহার কাছে আছেন।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মান্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। আজ ৯ই আগন্ট, ১৮৮৫ খৃঃ।

িশ্বজর বয়স ষোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরলোকপ্রাশ্তির পর পিতা শ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। শ্বিজ মাণ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন,—কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট।

িশ্বজর পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বিলয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। কলিকাতায় সদাগরী অফিসের তিনি একজন কর্মচারী—ম্যানেজার। হিন্দ্র কলেজে ডি এল রিচার্ড-সনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতী পাশ করিয়া-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজের পিতার প্রতি)—আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে কিছু মনে করবে না।

''আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম ক'রে যদি কেউ সোণা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে— বাক্সের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে—সোণার কিছ্ব হয় না।

''আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ—তা হ'লে হাতে আঠা লাগবে না।

"কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়।

''শ্বধ্ব জলে দ্বধ রাখলে দ্বধ নন্ট হ'য়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না।''

দ্বিজর পিতা—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—আপনি যে এদের বকেন টকেন, তার মানে ব্বেগছি। আপনি ভয় দেখান। ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে,—'তুই ত বড় বোকা! তাকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস করতিস্ তা হ'লে তোর শ্র্বা তোকে মারতে পারত না।' আপনি ছেলেদের বকেন ঝকেন,—সে কেবল ফোঁস করেন।

''ভাল ছেলে হওয়া পিতার প্রণ্যের চিহ্ন। যদি প্রুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটি প্রুষ্করিণীর মালিকের প্রুণ্যের চিহ্ন।

ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। তুমি একর্পে ছেলে হয়েছ। একর্পে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো;—আর একর্পে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তানর্পে। শ্ননেছিলাম, আপনি খ্ব ঘোর বিষয়ী। তা তনয়! (সহাসো) এ সব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আট

পিটে, এতেও হুই দিয়ে যাচ্ছেন'। [দ্বিজের পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন।
''এখানে এলে, আপুনি কি কুতু, তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় বস্তু! বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে!

[ প্র্বকথা—বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মা-র জন্য চিন্তা ]

"মান্ব্যের অনেকগর্নল ঋণ আছে। পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ।
এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধে ঋণ আছে
—প্রতিপালন করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছ্ব
সংস্থান করে যেতে হয়।

''আমি মা-র জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অর্মান আর বৃন্দাবনে মন টিকল না।

''আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ। .—সংসার ছাড়তে বলি না;—এও কর ওও কর।''

পিতা—আমি বলি, পড়া শ্ননা ত চাই,—আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্রাক দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর (দ্বিজর) অবশ্য সংস্কার ছিল। এ দুই ভায়ের হ'ল না কেন? আর এরই বা হ'ল' কেন?

''জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন। যার যা (সংস্কার) আছে তাই হবে।''

পিতা—হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজর পিতার কাছে আসিয়া মাদ্বরের উপর বসিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে এক এক বার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাণ্টার প্রভৃতিকে বালতেছেন, ''এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো—আমি ভাল থাকলে সণ্ণো যেতাম।''

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্বিজর পিতাকে বলিলেন, ''এরা একট্ব খাবে, মিণ্টিম্ম করতে হয়।"

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একট্র বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় ভূপেন, দ্বিজ, মান্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মান্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহাস্যের বিলতেছেন—''তোর বাপকে কেমন বল্লাম।"

সন্ধ্যার পর দ্বিজর পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই বিদায় লইবেন।

িশ্বজর পিতার গরম বোধ হইয়াছে—ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাখা দিতেছেন।

পিতা বিদায় লইলেন—ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর ম্কুকণ্ঠ—শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিন্ধপ্রের্ষ না অবতার? রাত্রি আটটা হইয়াছে। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, মান্টার, মহিমাচরণের দ্ব একটি সংগী,—আছেন। মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছো?—দর্ধ দেখেছে না খেয়েছে?

মহিমা—হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—নিত্যগোপাল?
মহিমা—খুব!—বেশ অবস্থা।
শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ। আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ কেমন হয়েছে?
মহিমা—বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদা।
শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র?
মহিমা—আমি পনর বংসর আগে যা ছিল্মুম এ তাই।
শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেন? কেমন সরল?
মহিমা—হাঁ, খুব সরল।
শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছ। (চিন্তা করতে করতে) আর কে আছে।
৪থ—১৯

''যে সব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের—দ্বু'টি জিনিস জান্লেই হ'ল। তা হলে আর বেশী সাধন ভজন করতে হবে না। প্রথম, আমি কে—তার পর, ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তর্গুগ।

''যারা অল্তরঙ্গ, তাদের মৃত্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।

"ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে—ক্যমনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে—তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শহুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন ক'রে থাকি!"

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শেলাক আবৃত্তি করিয়া শ্বনাইতেছেন— আর তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাশ্ভবী প্রভৃতি নানা ম্বদ্রার কথা বলিতে-ছেন।

[ ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি—ষট্চক্রভেদ—যোগতত্ত্ব—কুণ্ডলিনী ] শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখীর

মত উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে।

''হ্বমীকেশ সাধ্য এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার—তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবং, মীনবং, কপিবং, পক্ষিবং, তির্যকবং।

''কখনও বায়্ উঠে পি'পড়ের মত শিড়্ শিড়্ করে—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সম্দ্রের ভিতর আত্মা-মীন-আনল্দে খেলা করে!

''কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়, বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে
—আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়, হঠাৎ বানরের ন্যায়
লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি।

''আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায় উঠতে থাকে.! যে ডালে বসে, সে স্থান আগ্বনের মত বোধ হয়। হয় ত ম্লাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইর্প ক্রমে মাথায় উঠে।

"কখনও বা মহাবায় বিতর্থক গতিতে চলে—একে বেকে! এর প চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়। [প্রেকথা—২২/২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ খ্ঃ—ষটচক্র ভেদ] ''कूलकू॰र्जाननी ना जागत्न केठना दय ना।

"ম্লাধারে কুলকুণ্ডালনী। চৈতন্য হলে তিনি স্ব্যুন্না নাড়ীর মধ্যে দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপার এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরো-মধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়<sub>ব</sub>র গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।

''শ্বধ্ব পর্বাথ পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকু फीलनी জাগেন। भूतन, वहे পড়ে জ্ঞানের কথা!— তাতে কি হবে!

''এই অবস্থা যখন হ'লো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে — কির্প কুলকু ভালনীশন্তি জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগর্বল कृति यर्ज नागतना, आत मर्माध र'तना। এ अंजि ग्रुट्य कथा। प्रथनाम, ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদেমর সঞ্জে রমণ করছে! প্রথমে গ্রহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধো-মুখ হয়েছিল— উধ্বমুখ হ'ল!

"হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়েছে—জিহ্ন দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধাম খ পদম উধর্ব ম খ হলো,—আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর কপ্টে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পশ্ম

প্রস্ফুটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকথা—ঠাকুর মৃত্তকণ্ঠ—ঠাকুর সিদ্ধপ্রর্থ না অবতার?
ঈশ্বরের সঙ্গে কথা—মায়াদর্শন—ভক্ত আসিবার অগ্রে তাদের দর্শন—
কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন—অখণ্ডসচিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র—
ও কেদার—প্রথম উন্মাদে জ্যোতির্মায় দেহ—বাবার স্বণন—ন্যাংটা ও
তিন দিনে সমাধি—মথ্বরের ১৪ বংসর সেবা ১৮৫৮-৭১—কুঠীর
উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা—অবিরত সমাধি। সব রকম সাধন।

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মহিমা-চরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাণ্টার ও আরও দ্ব একটি ভক্ত। ঘরে রাখালও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—আপনাকে অনেক দিন বলবার ইচ্ছা ছিল, পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

''আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, সাধন করলেই ও রকম হয়, তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।

মাণ্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎস্কুক হইয়া শ্রনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কথা কয়েছে!—শ্বধ্ব দর্শন নয়—কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তার পর কত হাসি!
খেলার ছলে আঙ্গবল মটকান হলো। তার পর কথা।—কথা কয়েছে!

''তিন দিন করে কে'দেছি, আর বেদ প্ররাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন!

''মহামায়ার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগ্লো! আর জগৎকে ঢেকে ফেল্তে লাগ্লো!

"আবার দেখালে,—যেন মৃত্ত দীঘি, পানায় ঢাকা! হাওয়াতে পানা একট্ব সরে গেল,—অর্মান জল দেখা গেল। কিন্তু দেখ্তে দেখ্তে চার দিক্কার পানা নাচ্তে নাচ্তে এসে, আবার ঢেকে ফেল্লে! দেখালে, ঐ জল যেন সচিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মারার দর্ভ সচিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে!

''কির্প লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে। দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তানের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখ্লাম—না হলে মিছরি এ সব দেবে কে! আর এ'কে দেখেছিলাম।

> [ শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ ]

''কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়্র তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগ্রণের চিহু। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো'। মাকে বল্লাম, মা এদের ইংরাজী মত,—এদের বলা কেন। তার পর মা ব্রিরয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) ''এর (আমার) ভিতর একটা কিছ্ব আছে। গোপাল সেন ব'লে একটি ছেলে আসতো—অনেক দিন হ'ল। এর ভিতর যিনি আছেন, গোপালের ব্বকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না,—তারপর 'যাই' ব'লে বাড়ী চলে গেল। তার পর শ্বন্লাম দেহত্যাগ করেছে। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল।

''আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দ্বই থাক। একধারে কেদার চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল স্বরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র।—সমাধিস্থ। ''ধ্যানস্থ দেখে বল্ল্ব্ম 'ও নরেন্দ্র!' একট্ব চোখ চাইলে।—ব্ব্বল্ব্ম ওই একর্পে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।—তখন বল্লাম 'মা, ওকে মায়ায় বন্ধ কর।—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'—কেদার সাকারবাদী, উ'কি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালালো।

''তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জবল জবল করতো। ব্বক লাল হয়ে যেতো.! তখন বল্লব্ম 'মা, বাইরে প্রকাশ হোয়ো না, দ্বকে যাও দ্বকে যাও!' তাই এখন এই হীন দেহ।

"তা না হলে লোকে জনলাতন করতো। লোকের ভিড় লেগে যেতো—সের্প জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধভন্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন?—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।

"সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভত্তের রাজা হব!'

''আবার মনে উঠলো, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই হবে!' দ্যাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে!

''এর ভিতর কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো! বাপ গ্রাতে স্বাহন দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।'

''এর ভিতর তিনিই আছেন। কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ! একি আমার কর্ম! স্ত্রীসম্ভোগ স্বপ্নেও হোলো না!

"ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতব্দিধ হয়ে বলছে, 'আরে এ কেয়া
রে!' পরে সে ব্রুতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায়
বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও!' ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে
গেল;—আমি সেই অবস্থায় বল্লাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার
যাবার যো নাই।'

''তখন রাত দিন তার কাছে! কেবল বেদান্ত! বামনী বলতো, 'বাবা, বেদান্ত শানুনো না!—ওতে ভক্তির হানি হবে।' ''মাকে যাই বল্লাম 'মা, এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধ্র ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো!—একটা বড় মান্র্য জ্বটিয়ে দাও!' তাই সেজোবার, চৌন্দ বংসর ধরে সেবা করলে!

''এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গোরাজার্প সামনে এসেছেন, অমনি ব্রুবতে পারি, গোরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তির্প;—কালী-র্প—দর্শন হয়।

''কুঠীর উপর থেকে আর<mark>িতর সময় চে'চাতাম, ওরে তোরা কে</mark> কোথায় আছিস আয়।' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!

''এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

''একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন—এর কুম্ভক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য!'

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভব্তিযোগ, কর্ম যোগ। হঠযোগ পর্য-ত—আয়্ব বাড়াবার জন্য! এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভব্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলতো, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই। —তুমিই নানক।'

[পূর্বকথা—কেশব, প্রতাপ ও কুক্ সঙ্গে জাহাজে, ১৮৮১]

"চার দিকে ঐহিক লোক—চারদিকে কামিনীকাণ্ডন—এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা!—সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রভাপ (রাহ্মসমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজনুমদার)—কুক্ সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা (সমাধি অবস্থা) দেখে বল্লে, "বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে!"

রাখাল, মাণ্টার প্রভৃতি অবাক্ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামক্ষের শ্রীমন্খ

হইতে এই সকল আশ্চর্য কথা শ্বনিতেছেন।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত ব্রবিলেন? এই সমস্ত কথা শ্রনিয়াও তিনি বলিতেছেন,—"আজ্ঞা, আপনার প্রারন্ধবশতঃ এর্প সব হয়েছে।'' তাঁহার মনের ভাব,—ঠাকুর একটি সাধ্ব বা ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বালতেছেন, 'হাঁ, প্রাক্তন! যেন বাব্বর অনেক বাড়ী আছে—এখানে একটা বৈঠকখানা। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।'

U

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহিমাচরণের রক্ষচন্ত্র—পূর্বকথা—তোতাপ্রবীর উপদেশ

[ 'স্বশেন দর্শন কি কম ?' নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপে দর্শন ]
রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বিসয়া আছেন। মহিমাচরণের
সাধ—ঘরে ঠাকুর থাকিবেন—ব্রহ্মাচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল,
মাণ্টার, কিশোরী ও আর দ্ব একটি ভক্তকে লইয়া মেজেতে চক্র করিবেন। সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা
হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাহার ব্বকে হাত দিয়া মা'র নাম
করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল।

রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ শী তিথি। চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। দ্ব একটি ভক্ত গণ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ন্যাংটা বলতো, 'এই সময়ে—এই গভীর রাত্রে—অনাহত শব্দ শোনা যায়।'

শেষ রাত্রে মহিমাচরণ ও মাণ্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শ্রইয়া আছেন। রাখালও ক্যাম্প খাটে শ্রইয়াছেন।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

প্রত্যেষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যাস্থিত দেব দেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শ্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন।

#### দক্ষিণেশ্বর—রাখাল, মান্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসংগ

२৯१

ঠাকুর পণ্ডবটীতে একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপেন চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া)—আহা! আহা!

ভক্ত—আজ্ঞা, ও স্বপনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপন কি কম!

ঠাকুরের চক্ষে জল। গদ গদ স্বরে!

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শ্রনিয়া বলিতেছেন— "তা আশ্চর্য কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে!"

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঞ্চাণের পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে-ছেন।

বেলা আটটা হইয়াছে। মণি গুণ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। শোকাতুরা ব্রাহ্মণীও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি)—এ'কে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গা, ল্বচি ট্রচি। তাকের উপর আছে।

ব্রাহ্মণী—আপনি আগে খান। তার পর উনি প্রসাদ পাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আগে জগন্নাথের আটকে খাও, তারপর প্রসাদ। প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে

আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্দেহ)—তুমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে।

### পঞ্চবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মান্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে—পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি ক্রপা শ্রীরামকৃষ্ণ দ্ব একটি ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহু পাঁচটা; বৃহস্পতিবার,১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮৫।

ঠাকুরের অস্বথের স্ত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয় ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন—কখনও বা গান করিতেছেন।

শ্রীয়্ত মধ্য ভাত্তার প্রায় নোকায় করিয়া আসেন— ঠাকুরের চিকিৎ-সার জন্য। ভত্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধ্য ভাত্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। মান্টার ঠাকুরকে বালতেছেন, 'উনি বহ্যদশী'লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়।'

পশ্চিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ই'হার নিবাস আঁটপ্রে গ্রামে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পশ্চিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই,' বলিয়া গংগাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা সমাণত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর মা'র নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। পাপোশের উপর মাণ্টার। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পশ্ভিতকে দেখাইয়া)—ইনি একজন বেশ লোক। (পশ্ভিতের প্রতি) 'নেতি' 'নেতি' করে যেখানে মনের

শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি।

#### দক্ষিণেশ্বর—পশ্চিত শ্যামাপদ, মান্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসংগ

227

[ ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পশ্ডিত শ্যামাপদ—'সমাধিমন্দিরে']
''সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে
যে একজন ঐশ্বর্যবান প্রর্য অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন;
খ্ব জাঁকজমক! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সংগীকে জিজ্ঞাসা
করলে 'এই কি রাজা?' সংগী ঈষং হেসে বল্লে, 'না'।

"দিবতীয় দেউড়ি আর অন্যান্য দেউড়িতেও ঐর্প বল্লে। দ্যাথে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য! আর জাঁকজমক! সাত দেউড়ি পার হয়ে যখন দেখলে তখন আর সংগীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার অতুল ঐশ্বর্যা দর্শনি করে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।—ব্রুল্ এই রাজা।—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

[ ঈশ্বর, মায়া, জীবজগং—অধ্যাত্ম রামায়ণ—যমলার্জ্মনের দতব ] পণ্ডিত—মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার দ্যাথে, এই নার। জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন! এই সংসার ধোকার টাটী—স্বন্ধর,— এই বোধ হয়, যখন 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার 'এই সংসার মজার কুটী!'

''শ্বধ্ব শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে।''

পণ্ডিত—আমায় কেউ পণ্ডিত বল্লে ঘূণা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐটা তাঁর কৃপা! পশ্ডিতরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দ্বধ শ্বনেছে, কেউ দ্বধ দেখেছে। সাক্ষাংকারের পর সর্ব নারায়ণ দেখবে—নারায়ণই সব হয়েছেন।

পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শ্বনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভার। পণ্ডিত—সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে?

পণ্ডিত—আজ্ঞে হাঁ, একট্ৰ দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে জ্ঞান ভব্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্বত, সব ভব্তিতে পরিপূর্ণ।

''তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বর্দধ থেকে অনেক দ্রে।''

পশ্ডিত—যেখানে বিষয়বর্ণিধ, তিনি 'সর্দ্রেম্;—আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি 'অদ্রেম্'। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মর্খ্যোকে দেখে এলাম—বয়স হয়েছে—কেবল নভেলের গলপ শ্রনছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীব জগং! পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলাজ্জ্বনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ স্বমাদ্যঃ প্রব্ন পরঃ। ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপেং তে রহ্মণো বিদ্ধঃ॥ স্বমেকং সর্বভূতানাং দেহস্বাজ্মেন্দ্রিংশবরঃ। স্বং মহান্ প্রকৃতি স্ক্রা রজঃস্বভূতমোময়ী। স্বমেবপ্রব্রেষাহধ্যকঃ সর্বক্ষেত্রবিচার্বিৎ॥

[ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—'আন্তরিক ধ্যান জপ করলে আসতেই' হবে]
ঠাকুর স্তব শর্নিয়া সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়াছেন। পশ্ডিত বসিয়া।
পশ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকর হাসিতেছেন।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বিলতেছেন, 'গুরো চৈতন্যং দেহি।' ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাণ্টারকে বলিতেছেন,— আমি যা বলি মিলছে? যারা আল্তরিক ধ্যান জপ করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে।

রাত দশটা হইল। ঠাকুর একট্র সামান্য স্বাজির পায়স খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, ''পায়ে হাতটা ব্বলিয়ে দাও ত।

কিরৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত ব্লাইয়া দিতে বলিতেছেন।

সামান্য নিদ্রার পর মণিকে বালতেছেন, ''তুমি শোওগে;—দেখি একলা থাকলে যদি ঘুম হয়।'' ঠাকুর রামলালকে বালতেছেন, ''ঘরের ভিতরে ইনি (মণি) আর রাখাল শ্ব'লে হয়।''

## দ্বিতীয় পরিক্ছেদ

#### ठाकूत श्रीताभक्ष ७ यौग्याने \*

প্রত্যেষ হইল। ঠাকুর গান্তোখান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। অস্কৃষ্থ হওয়তে ভক্তেরা শ্রীম্ব্থ হইতে সেই মধ্বর নাম শ্বনিতে পাইলেন না। ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা, রোগ কেন হলো?

মণি—আজ্ঞা, মান্ব্যের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না।
তারা দেখেছে যে, এই দেহের এত অস্থ্য, তব্ত আপনি ঈশ্বর বই
আর কিছুই জানেন না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বলরামও বল্লে, 'আপনারই এই, তা হলে: আমাদের আর হবে না কেন?

"সীতার শোকে রাম ধন্ক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চভুতের ফাঁদে রক্ষা পরে কাঁদে।"

মণি—ভক্তের দ্বঃখ দেখে যীশ্বখূষ্টও অন্য লোকের মত কে'দেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক হয়েছিল?

মণি—মার্থা, মেরী দুই ভানী, আর ল্যাজেরাস্ ভাই—িতন জনই যীশুখাণের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভানী, (মেরী) দোড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 'প্রভু, তুমি যদি আসতে, তা হলে সে মরতো না।' যীশু তার কান্না দেখে কে'দেছিলেন।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিন্ধাই (মির্যাক্ল্)]

''তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অমনি লাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো!''

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কিন্তু উগ্ননো হয় না।

<sup>\*</sup> Jesus Christ

500

মণি—সে আপনি করেন না—ইচ্ছা করে। ও সব সিদ্ধাই, তাই আপনি করেন না। ও সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে—শ্বদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

''আপনার সঙ্গে যীশ্রখ্নের অনেক মেলে!''

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কি কি মেলে?

মণি—আপনি ভক্তদের উপবস কর্তে কি অন্য কোন কঠোর কর্তে বলেন না—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যীশ্বখ্নের শিষ্যেরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চল্ত তারা তিরস্কার করেছিল। যীশ্ব বল্লেন, 'ওরা খাবে, খ্ব কর্বে; যত দিন বরের সঙ্গে আছে, বর্ষাত্রীরা আনন্দই করবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি?

মণি—অর্থাৎ যতদিন অবতারের সংখ্য সংখ্য আছে, সাংখ্যাপাখ্যগণ কেবল আনন্দই করবে—কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কিছ্র মেলে?

মণি—আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন—'ছোকরাদের ভিতর কামিনী কাণ্ডন চুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—যেমন নৃতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নন্ট হতে পারে; তিনিও সেইর্প বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক বলতেন?

মণি—'প্ররানো বোতলে ন্তন মদ রাখ্লে বোতন ফেটে যেতে পারে। আর 'প্রোনো কাপড়ে ন্তন তালি দিলে শীঘ্র ছি'ড়ে যায়।'

''আপনি যেমন বলেন, 'মা আর আপনি এক' তিনিও তেমনি বলতেন, 'বাবা আর আমি এক!''(I and my Father are one).

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কিছ্র?

মণি—আপনি যেমন বলেন, 'ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তিনি শ্নন্বেনই শ্নাবেন।' তিনিও বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে!'' (Knock and it shall be opened unto you).

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি—আজ্ঞা, প্রণ', অংশ, কলা, ও সব ভাল ব্রক্তে পারি না। তবে যেমন বলেছিলেন, ঐটে বেশ ব্রেছে। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক বল দেখি?

মণি—প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচীরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইর্প আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, দুই তিন ক্লোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে!

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি—লাট্রর কাছে আট্কে চাইছেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আটকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, ''তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) কোরো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।''

মণি—আজ্ঞে আমি কাল অবধি বলরাম বাব্র বাড়ী থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি—তাই রোজ একটি দুটি খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদার গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সন্দেনহে বলিতেছেন, তবে ভূমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র—বড় খারাপ।

#### ষড়বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মান্টমী-দিবসে ভক্তসংখ্য

### প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ববোধের আগমন—পূর্ণ, মাণ্টার, গংগাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা। সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী, ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৫।

ঠাকুর অস্কৃত্থ—গলার অস্কৃথের স্ত্রপাত হইরাছে। কিন্তু নির্শিদন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের ন্যায় অস্কৃথের জন্য কাতর। পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা। আর ভক্তের প্রতি স্নেহ ও বাংসল্যে উন্মত্তপ্রায়।

দুই দিন হইল—গত শনিবার রাত্রে—শ্রীষ্ত্র পূর্ণ পত্র লিখিয়া-ছেন—'আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!'

ঠাকুর পত্রপাঠ শর্নিয়া বিলয়াছিলেন,—"আমার গায়ে রোমাণ্ড হচ্ছে! ঐ আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখি চিঠিখানা।"

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,—"অন্যের চিঠি ছইতে। পারি না: এর বেশ ভাল চিঠি।"

সেই রাত্রে একটা শাইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম—শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন,—"আমার বোধ হচ্ছে, এ অসুখ সারবে না।"

এই কথা শ্বনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি নিভতেনবতে বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক ('গোলাপ মা) ও কর্মাদন নবতে আছেন।' তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন।

ঠাকুর তাঁহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন—"তুমি অনেক দিন এখানে আছ, লোকে কি মনে করবে? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাক গে।" মাণ্টার এই সমস্ত কথা শ্বনিলেন। আজ সোমবার। ঠাকুর অস্কৃথ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শ্বইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাণ্টারের সহিত আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাণ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দর্টি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেনে (স্ব্বোধ) আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দর্টি। তাদের বল্লাম, আমার এখন অস্ব্ধ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একট্ব ষত্ন কোরো।

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়া।
[ অস্বথের স্ত্রপাত—ভগবান্ ডাক্তার—নিতাই ডাক্তার ]
শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘ্রম ভেন্গে গিছ্লো।
এ অস্বথটা কি হ'ল!

মান্টার—আজে, আমরা একবার ভগবান্ রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ কত নেবে?

মান্টার—অন্য জয়গা হ'লে কুড়ি প'চিশ টাকা নিতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে থাক্।

মান্টার—আজ্ঞা, আমরা হন্দ চার পাঁচু টাকা দোবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা এই রক্ম করে যদি একবার বলো, 'দ্য়া করে তাঁকে দেখ্বেন চলুন।' এখানকার কথা কিছু শুনে নাই?

মাণ্টার—বোধ হয় শ্নেছে। এক রকম কিছ্ন নেবে না বলেছে তবে আমরা দেবো; কেন না, তা হ'লে আবার আস্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিতাইকে (ডাক্তার) আনো তো সে বরং <mark>ভাল। আর</mark>

ভাক্তাররা এসেই বা কি কর্ছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা—ঠাকুর একট্র স্বজির পায়স খাইতে বাসলেন। খাইতে কোন কণ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাণ্টারকে

বলিতেছেন,—"একট্ম খেতে পাড়লাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলো।"

8थ-२0

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্মান্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভন্তসংগ [বলরাম, মান্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাট্র, ছোট নরেন, পাঞ্জাব

সাধ্র, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডান্ডার ]
আজ জন্মাণ্টমী মণ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র; ১লা সেপ্টেন্বর, ১৮৮৫।
ঠাকুর স্নান করিবেন। একটি ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর
দক্ষিণের বারান্দায় বিসয়া তেল মাখিতেছেন। মাণ্টার গণ্গাস্নান
করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

স্নানাল্ডে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অস্ক্র্যুথ বালয়া কালীঘরে বা বিষ্ক্রুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জন্মাণ্টমী—রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য নববস্ত্র আনিয়া-ছেন। ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার শুন্ধ অপাপবিন্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আজ জন্মান্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছ্ন খাবার করিয়া কামারহাটি হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে দ্বঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন,—"তুমি ত খাবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দ্যাখো, অস্ব্রখ হয়েছে।
গোপালের মা—আমার অদৃষ্ট!—একট্ব হাতে করো!
শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আশীর্বাদ করো।

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন। গোপালের মা বলিতেছেন, "এ মিছরি নবতে নিয়ে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এইখানেই থাক্।"

বেলা এগারটা। কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটি বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জ্বটিলেন। রাখাল, লাট্ব আজকাল থাকেন। একটি পাঞ্জাবী সাধ্ব পঞ্চবটীতে কর্য়দিন রহিয়াছেন।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, "তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয়—মাথায়। ওতে আর কি হবে—লোকে একশিরা কাটাচ্ছে।" (হাস্য)।

পাঞ্জাবী সাধর্টি উদ্যানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতে-ছেন,—"আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শ্রকনো কাঠ!"

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে। বলরাম—তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন ব্রকে পা দিয়ে (ভাবাবেশ) হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ— কি জান, কামিনীকাণ্ডনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায়। ওর সালিসী কর্তে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদির মন ত ছড়ানো নয়—ওদের ভিতর এখনো কামিনীকাণ্ডন ঢোকে নাই।

"কিন্তু (শ্যামাপদ) খ্ব লোক!"

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবটি একট্র টারা।

[জন্মান্তরের খপর—ভক্তিলাভের জন্যই মান্বজন্ম] বৈষ্ণব—ম'শায়, আবার জন্ম কি হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ কর্বে, তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ কর্তে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল।

বৈষ্ণব—এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা জানি না বাপ্র। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পার ছি না—আবার মলে কি হয়!

"তুমি যা বল্ছো এ সব হীনব্যন্থির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভান্ত হয়, সেই চেণ্টা করো। ভান্তিলাভের জন্যই মান্য হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা; এ সব খপরে: কাজ কি? জন্মজন্মান্তরের খপর!

[ গিরিশ ঘোষ ও অবতারবাদ। কে পবিত্র? যার বিশ্বাস ভক্তি। ]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ দুই একটি বন্ধ্ব সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছ্ব পান করিয়াছেন! কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন! একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"ওরে একে তামাক খাওয়া।"

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন,—তুমিই প্রেরন্ধ! তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা!

"বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা কর্তে পেল্ম না! (এই কথা-গ্রনি এর্প স্বরে বলিতেছেন যে, দ্ব-একটি ভক্ত কাঁদিতেছেন!)

"দাও বর ভগবান্, এক বংসর তোমার সেবা কর্বো। মুরিজ ছড়াছড়ি—প্রস্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বংসর কর্বো?" শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বল্বে!

গিরিশ—তা হবে না, বলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার বাড়ীতে যখন যাবো— গিরিশ—না তা নয়। এইখানে কর বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া)—আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠকুরের গলায় অস্থ। গিরিশ আবার কথা কহিতেছেন,—"বল আরাম হয়ে যাক্!—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো। কালী! কালী!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার লাগ্বে!

গিরিশ—ভাল হয়ে যা! (ফ্র্)। ভাল যদি না হয়ে থাকে তো— যদি আমার ও পায়ে কিছ্ম ভব্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে! বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—যা বাপ্র, আমি ও সব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বল্তে পারি না। আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরিশ—আমায় ভুলোনো! তোমার ইচ্ছায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছি, ও কথা বলতে নাই। ভক্তবং ন চ কৃষ্ণবং। তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গ্রন্থ তো ভগবান—তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়—ও কথা বলতে নাই।

গিরিশ—বল, ভাল হ'য়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরিশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বিলতেছেন,—"হাাঁগা, এবার রুপ নিয়ে আস নাই কেন গা?"

কিয়ণক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—"এবার বৃনিঝ বাজ্গলা উন্ধার!" কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাজ্গলা উন্ধার, সমস্ত জগৎ উন্ধার! গিরিশ আবার বলিতেছেন, "ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বৃন্ধ্ছো? জীবের দ্বঃখে কাতর হয়ে এসেছেন; তাঁদের উন্ধার করবার জন্য!"

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরিশ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে বলিতেছেন, "দ্যাথো, কোথায় যায়—মারবে না তো।" মান্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরিশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরের স্তব করিতেছেন—"ভগবান্ পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একট্রও পাপ-চিন্তা না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি পবিত্র ত আছো।—তোমার যে বিশ্বাস ভব্তি! তুমি ত আনন্দে আছ?

গিরিশ—আজ্ঞা, না। মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।
কিরংক্ষণ পরে গিরিশ আবার বলিতেছেন,—"ভগবান, আশ্চর্য হচ্ছি যে, প্রের্ম্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্যা করিছি যে এই সেবার অধিকারী হয়েছি!"

ঠাকুর মধ্যান্ডের সেবা করিলেন। অস্থ হওয়াতে অতি সামান্য একট্ব আহার করিলেন।

ঠাকুরের সর্বদাই ভাবাবস্থা—জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম। বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,—"এখন একট্ব খেল্ব্ম—একট্ব শোবো। তোমরা একট্ব বাহিরে গিয়ে বসো।" ঠাকুর একট্ব বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তেরা আবার ঘ্রে বসিয়াছেন। [গিরিশ ঘোষ—গুরুই ইণ্ট—শ্বিবিধ ভক্ত বি

গিরিশ—হাঁ গা, গ্রুর্ আর ইন্ট;—গ্রুর্-র্পিটি বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ির্যান ইন্ট, তিনিই গ্রুর্র্প হয়ে আসেন। শব-সাধনের পর যখন ইন্ট দর্শন হয়, গ্রুর্ই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইন্ট)। এই কথা বলেই ইন্টর্পেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গ্রুর্কে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গ্রুর্, কে বা শিষ্য। 'সে বড় কঠিন ঠাই। গ্রুর্শিষ্যে দেখা নাই।'

<u>একজন ভক্ত—গ্রুর</u> মাথা শিষ্যের পা।

গিরিশ—( আনন্দে ) হাঁ।

ন্বগোপাল—শোনো মানে ! শিষ্যের মাথাটা গ্রর্র জিনিস, আর গ্রুর্র পা শিষ্যের জিনিস। শ্নুনলে ?

গিরিশ—না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল—সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয়।

[পুর্বকথা—শিখভক্ত—দুই থাক ভক্ত—বানরের ছা ও বিল্লির ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্ব রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লির ছার স্বভাব। সব নির্ভার—মা যা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না। মা কখন হে শালে রাখ্ছে—কখন বা বিছানার উপরে রাখ্ছে। এর্প ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়। আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিক্ত।

"শিখরা বলেছিল—ঈশ্বর দয়াল্ব। আমি বল্লাম, তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়াল্ব কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন পালন করবে না,—তো কি বাম্বন পাড়ার লোকেরা এসে করবে? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস—তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।

"আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একট্র কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শো- পচারে প্রে করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো,—এদের এই ভাব।

"দ্বজনেই ভক্ত (ভক্তদের প্রতি)—যত এগোবে, ততই দেখ্বে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনি গ্রুর্, তিনিই ইন্ট। তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিচ্ছেন।

[পূর্বকথা—কেশব সেনকে উপদেশ 'এগিয়ে পড়ো']
যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে,—র্পার খান,—
সোণার খান,—হীরে মাণিক! তাই এগিয়ে পড়।

"আর 'এগিয়ে পড়' এ কথাই বা বলি কেমন করে!—সংসারী লোকদের বেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফক্কা হয়ে যায়! কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিলো,—বলে, 'হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।' সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এক কর্ম ক'রো—মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক এক বার আড়ায় উঠো।' (সকলের হাস্য)।

[ বৈষ্ণবের 'কলকলানি'—'ধারণা করো!' সত্যকথা তপস্যা] কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি কলকলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে।

"একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবর্দ্ধ পালিয়ে যায়। মধ্য পানের আনন্দ পেলে আর ভন্ভনানি থাকে না।

"বই পড়ে কতকগ্ৰলো কথা বলতে পারলে কি হবে? পশ্ডিতেরা কত শেলাক বলে—'শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী!'—এই সব।

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। পেটে দুকুতে হবে! তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাক্লে, এ সব্কথা ধারণা হয় না।

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বালতেছেন—"এসো গো বসো।" বৈষ্ণবের সহিত কথা চালতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মান্য আর মানহ;্শ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহ;্শ। চৈতন্য না হ'লে বৃথা মান্য জন্ম!

[পর্ব কথা—কামারপর্কুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী]
"আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে।
তব্ব দশ ক্রোশ দ্র থেকে ভাল লোককে পাল্কী ক'রে আনে কেন—
ধার্মিক সত্যবাদী দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শর্ধ্ব যারা পশ্ডিত,
তাদের আনে না।

<mark>"সত্য কথা কলির তপস্যা।</mark> 'সত্যকথা, অধীনতা, প্রস্ত্রী মাত্-সমান।'

ঠাকুর বালকের মত ডাক্টারকে বালতেছেন—"বাব্র, আমার এটা ভাল করে দাও।"

ডাক্তার—আমি ভাল কর্বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভাত্তার নারায়ণ। আমি সব মানি।

[ Reconciliation of Free Will and God's Will—of Liberty and Necessity—ঈশ্বরই মাহুত নারায়ণ ]

"যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাক্লেই হয়, তা আমি মাহ,ত নারায়ণও আমি। প্রথমভাগ প্রথমখন্ত।

"শ্বদ্ধ মন আর শ্বদ্ধ আত্মা একই! শ্বদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই 'মাহ্বত নারায়ণ।'

"তাঁর কথা-শন্ন বো না কেন? তিনিই কর্ত্রা। 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শনুনে কাজ কর বো।

ঠাকুরের গলার অসম্খ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতে-ছেন—"মহেন্দ্র সরকার জিহন্ টিপেছিল, যেমন গর্ব জিহন্কে টিপে।

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বালতেছেন,—"বাব্! বাব্! তুমি এইটে ভাল করে দাও!

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন— "ব্ৰুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে।"

নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অস্বখ বলিয়া বেশী গান হইল না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযার ভান্তার ভগবান্ রাদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভান্তার ভগবান্ রাদ্র ও মান্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল লাট্র প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

আজ ব্বধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র; শ্রাবণ অন্টমট নবমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্ল্টাব্দ। ঠাকুরের অস্বথের বিষয় সমুস্ত ভাক্তার শ্বনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ভাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্যাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না! ধাত্ আলাদা।
[টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধা,—সঞ্চয়—এ সব ঠাকুরের অসম্ভব]

"আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছইলে হাত এংকে বেংকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁবি. যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে!"

এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক্ যে হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল! টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত প্রনর্বার শিথিল হইল।

ডাক্তার মান্টারকে বলিতেছেন, Action on the nerves (স্নায়্র উপর ক্রিয়া)।

[প্র্বকথা—শম্ভু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয়—জন্মভূমি কামারপ্রকুরে আম পাড়া—সঞ্চয় অসম্ভব ]

ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন, "আর একটি অবস্থা আছে! কিছু সণ্ণয় করবার যো নাই! শম্ভু মিল্লকের বাগানে একদিন গিছলাম। তখন বড় পেটের অস্থ। শম্ভু বল্লে—একট্ব একট্ব আফিম খেও তা হলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একট্ব আফিম বে'ধে দিলে। যখন ফিরে আস্ছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘ্রতে লাগলাম—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর যখন আফিম খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর সেগ্লো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো—তবে আস্তে পারলাম! আচ্ছা, ওটা কি?"

ডাক্তার—ওর পেছনে আর একটা (শক্তি) আছে, মনের শক্তি।
মণি—ইনি বলেন এটি ঈশ্বরের শক্তি\*। আপনি বল্ছেন মনের
শক্তি†।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্ডারের প্রতি)—আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বল্লে, 'কমে গেছে' ত অর্মান অনেকটা কমে যায়। সৌদন ব্রাহ্মণী বল্লে 'আট আনা কমে গেছে'—অর্মান নাচতে লাগল ম!

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া স্বল্ডুন্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে বালতেছেন, "তোমার স্বভাবটি বেশ। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ—শান্ত স্বভাব, আর অভিমান থাকবে না।"

মণি—এ'র (ডাক্তারের) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্টারের প্রতি)—আমি বলি, তিন টান হলে ভগবান্কে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সভীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

"যা হ'ক, আমার বাব্ব এটি ভাল করো।"

ডাক্তার এইবার অস্বথের স্থানটি দেখিবেন। গোল বারান্দায় একখানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন,—"শ্যালা, যেন গরুর জিহ্নু টিপ্লে!"

ভগবান্—তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওর্প করেন নাই। খ্রীরামকৃষ্ণ—না, তা নয় খ্ব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল।

<sup>\*</sup> Godforce

<sup>.†</sup> Willforce

### সপ্তবিংশ খণ্ড '

শ্যামপ্রকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশ্বী, শরৎ, মাণ্টার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসংখ্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রেকথা—উন্মাদাবস্থায় কুঠীর পেছনে যেন গায় হোমাণিন জবলন! পণ্ডিত পদমলোচনের বিশ্বাস ও তাহার মৃত্যু

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্রকুর, বাটীতে চিকিৎসাথ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। আজ কোজাগর প্রিশিমা, শ্বক্রবার। ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৫, বেলা ১০টা। ঠাকুর মান্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কম্ফর্টার্টা কেটে পায় পরলে হয় না? বেশ গরম। [মাণ্টার হাসিতেছেন।

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্টার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথমভাগে এ সব প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাণ্টারকে হাসিতে হাসিতে বালতেছেন—"কাল কেমন তু'হ্ব তু'হ্ব বল্ল্বম!"

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,—"জীবেরা গ্রিতাপে জবলছে, তব্ব বলে বেশ আছি। বে'কা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে—তব্ব বলে, 'আমার হাতে কিছ্ব হয় নাই।' জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে হবে।

ছোট নরেন ঐ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—'কালকের বাঁকা কাঁটার কথাটি বেশ! জ্ঞানাগ্নিতে জনলিয়ে দেওয়া।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সাক্ষাৎ ঐ সব অবস্থা হোতো।

"কুঠীর পেছন দিয়ে যেতে যেতে—গায়ে যেন হোমান্দি জনলে গেল! "পদ্মলোচন বলেছিল,—'তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো!' তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো।"

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটীতে মণি আসিয়াছেন।

ডান্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে-ছেন—তাঁহার কথা শ্বনিতে ঔৎস্বক্য প্রকাশ করিতেছেন।

ভান্তার (সহাস্যে)—আমি কাল কেমন বল্লাম, 'তু'হ্ম তু'হ্ম' বলতে গেলে তেমনি ধ্নন্বির হাতে পড়তে হয়!

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তেমন গ্রন্থর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না।
"কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন!—ভক্তি মেয়ে মান্য, অন্তঃপ্র পর্যন্ত যেতে পারে।"

ডাক্তার—হাঁ ওটি বেশ কথা; কিল্তু তা বলে জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মণি—পরমহংসদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান ভক্তি দুইই লন—নিরাকার, সাকার। তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হলো, আবার জ্ঞানস্থা উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞানযোগে নিরাকার।

"আর দেখেছেন, ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা কচ্ছেন। ছোট ছেলেটির মত বলছেন,—'মা, বড় লাগছে!'

"আর কি অব্জর্ভেশন্ (দর্শন)! মিউজিয়াম্-এ, (যাদ্বরে)
ফিসিল্ (জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি সাধ্সঙ্গের উপমা হয়ে গেল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে
গেছে, তেমনি সাধ্র কাছে থাকতে থাকতে সাধ্ব হয়ে যায়।"

ডাক্তার—ঈশানবাব, কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার কি!—মান্ধকে ঈশ্বর বলা!

মণি—ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর ইণ্টার্ফিয়ার (তাতে হস্তক্ষেপ) করে কি হবে?

ডাক্তার—হাঁ, কাজ কি।

মণি—আর ও কথাটিতে কেমন হাসিয়েছেন!—'একজন দেখে গেল,

একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটি লিখা নাই। অতএব ও বিশ্বাস করা যাবে না।

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ডাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। অন্যান্য রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার সেদিন গিরিশের নিমন্ত্রণে 'ব্রন্থলীলা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি গাড়ীতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন,—"ব্রন্থকে দয়ার অবতার বল্লে ভাল হতো;—বিষ্কুর অবতার কেন বলে?"

ডাক্তার মণিকে হেদ্রার চোমাথায় নামাইয়া দিলেন?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা—চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা দর্শন— ভগবতীর রূপ দর্শন—যেন বলছে, 'লাগ ভেল্কী'

বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২/১টি ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনি 'ডাক্তার কখন আসিবে' আর 'কটা বেজেছে' বালকের ন্যায় অধৈর্য হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। বালিস কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আম্লুত হইয়া ছেলেকে দুখ খাওয়াইতেছেন! ভাবাবিন্ট! বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—আর এক রকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন!

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিরংক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে তিনি একর্ট্র সর্বাজ খাইলেন।

মাণর কাছে নিভূতে অতি গ্রহ্য কথা বলিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণর প্রতি, একান্তে)—এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান ?—তিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী!—সেই যে পনর যোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেই রকম দেখলাম!

"চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা!—তারই ভিতর থেকে ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে উঠ্লো, মুখটি দেখা যাচ্ছে! প্র্ণর রুপ। দুই জনেই দিগম্বর!—তার পর আনন্দে মাঠে দুইজনে দোড়াদোড়ি আর খেলা!

"দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলতৃষ্ণা পেলে। সে একটা পাত্রে করে জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বল্লাম, 'ভাই, তোর এ'টো খেতে পারব না।' তখন সে হাস্তে হাস্তে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।

[ 'ভয়ঙ্করা ক্লকামিনী'—দেখাচেন, সব ভেলকী]

ঠাকুর আবার সমাধিদথ। কিরংক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

"আবার অবস্থা বদলাচ্ছে!—প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল!—সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে!—আবার কি দেখছিলাম জান? ঈশ্বরীয় র্প! ভগবতী ম্র্রি—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে। ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শ্ন্য হয়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শ্ন্য!

"যেন বলছে, লাগ্! লাগ্! লাগ্ভেল্কী! লাগ্!" মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন! 'বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা।'

[সিন্ধাই ভাল নয়—নীচু ঘরের সিন্ধাই ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তখন পূর্ণকৈ আকর্ষণ কল্লাম, ত হোলো না কেন? এইতে একট্ন বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি—ও সব ত সিদ্ধাই। শ্রীরামকৃষ্ণ—ঘোর সিদ্ধাই!

মণি—সেই অধর সেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম—বোতল ভে্ঙেগ গেল। একজন বল্লেন

যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখনন। আপনি বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার জন্য—ও সব ত সিন্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ রকম হরির ল্বটের ছেলে!—রোগ ভাল করা—এ সব সিন্ধাই। **যারা অতি নীচু ্ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর** জন্য।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণজ্ঞান—দেহ ও আত্মা আলাদা—শ্রীম্ব্যু-কথিত চরিতাম্ত সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যায় বসিয়া মার চিন্তা ও নাম করিতেছেন। ভক্তেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বিসয়া আছেন।

কিরংক্ষণ পরে ডাক্টার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাট্র, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্টর, ভূপতি, গিরিশ প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। গিরিশের সংখ্যে থিয়েটারের শ্রীযর্ক্ত রামতারণ আসিয়াছেন—গান গাইবেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য'বড় ভেবেছিল্ম। বৃণ্টি হ'ল ভাবল্ম দোর টোর খুলে রেখেছে—না কি করেছে, কে জানে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, বল কি গো।

"যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন কর্তে হয়।

"কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা। কামিনীকাণ্ডনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক ব্রুতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শ্বিকয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—ঢপর ঢপর করছে। যেমন খাপ্ আর তরবার—খাপ্ আলাদা, তরবার আলাদা। "তাই দেহের অস্বথের জন্য তাঁকে বেশী বলতে পারি না।"
গিরিশ—পশ্চিত শশধর বলেছিলেন, 'আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আন্বেন,—তা হলে অস্থ সেরে যাবে।' ইনি ভাবে দেখলেন যে শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে।

[প্র্বকথা—মিউজিয়াম্ দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা]

"শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক দিন হলো,—আমার তখন খুব ব্যামো।
কালীঘরে ব'সে আছি,—মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো! কিন্তু
ঠিক আপনি বল্তে পাল্লাম না। বল্ল্ম,—মা, হদে বলে তোমার কাছে
ব্যামোর কথা বল্তে। আর বেশী বলতে পাল্লাম না—বলতে বলতে
অমনি দপ্ করে মনে এলো স্মাইট্\*। সেখানকার তারে বাধা মান্বের
হাড়ের দেহ†। অমনি বল্ল্ম,—'মা, তোমার নাম গ্লণ করে বেড়াব—
দেহটা একট্ল তার দিয়ে এ'টে দাও, সেখানকার মত!' সিন্ধাই চাইবার
জো নাই!

"প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল,—হৃদের অণ্ডার‡ ছিলাম কি না— 'মা'র কাছে এক্ট্র ক্ষমতা চেও।' কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখ্লাম— বিশ প'রবিশ বছরের রাঁড়—কাপড় তুলে ভড়্ ভড়্ করে হাগ্ছে। তখন হৃদের উপর রাগ হলো,—কেন সে সিন্ধাই চাইতে শিখিয়ে দিলে।"

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান—ঠাকুরের ভাবাবদ্থা]
এইবার রামতারণের গান হইতেছে—
আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধ্ররী।
বাজে না আল্গা তারে, টানে ছি'ড়ে কোমল তার॥
ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)—গান এ সব কি অরিজিন্যাল্ (নৃত্ন)?

<sup>\*</sup> Asiatic Society's Museum

<sup>†</sup> Skeleton

<sup>‡</sup> Under

#### কলিকাতা, শ্যামপ্রকুর—ডাঃ সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

०२५

গিরিশ—না এড্উইন আর্ণল্ড-এর থট্ (আর্ণল্ড সাহেবের ভাব লয়ে গান)।

রামতারণ প্রথমে বৃদ্ধচরিত হাইতে গান গাইতেছেন।—
জন্তাতে চাই কোথায় জন্তাই,
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাগ্গিবে স্বপন,
যে আছ চেতন ঘ্নমা'ওনা আর, দার্ণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ; তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই॥

এই গান শ্বনিতে শ্বনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হহয়ছেন। গান—কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড়।

[স্বের অন্তর্যামী দেবতা দর্শন | এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,—"এ কি কর্লে!—

পায়েসের পর নিম ঝোল!—

"যাই গাইলে—'কর তমোনাশ,' অমনি দেখ্লাম স্র্য!—উদয় হবা মাত্র চার দিকের অন্ধকার ঘ্রচে গেল! আর সেই স্রের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়্ছে?"

রামতারণ আবার গাইতেছেন—( শ্রীকথাম্ত, তৃতায় ভাগ)।

(১) দীনতারিণী দ্রিতবারিণী, সত্রজঃতমঃ ত্রিগর্ণধারিণী, স্জন পালন নিধনকারিণী, সগ্রণা নিগ্রেণা সর্বস্বর্পিণী!

(২) ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপ্জা বৃঝি হলো না!
মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি,ছি, কিজনলাবল না॥
এই গান শ্বনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।
রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে ম্বঠো ম্বঠো॥

250

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবল্থা—সন্ন্যাসী ও গৃহল্থের কর্ত্তব্য গান সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিণ্ট। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ছোট নরেন ধ্যানে মণ্ন। কান্টের ন্যায় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে )—এ অতি শ্রুদ্ধ! বিষয় বঃদ্বির লেশ এতে লাগে নাই।

ডান্তার নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। মনোমোহন (ডান্ডারের প্রতি, সহাস্যে)—আপনার ছেলের কথায় বলেন,—'ছেলেকে যদি পাই, বাপুকে চাই না।'

ডাক্তার—অই তো !—তাইতো বিল, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো ! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো )।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বাপকে চাই না—তা বল্ছি না।
ডাক্তার—তা ব্র্বিছি!—এ রকম দ্ব' একটা না বল্লে হবে কেন?
শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ছেলেটি বেশু স্রল। শম্ভু রাখ্যা মুখ করে

বলেছিল—'সরল ভাবে ডাক্লে তিনি শ্নুন্বেনই শ্নুন্বেন।' ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দ্বধ, একট্ন ফ্রুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে।

"জোলো দ্বধ্ অনেক জনাল দিতে হয়—অনেক কাঠ প্রড়ে যায়। "ছোকরারা যেন ন্তন হাঁড়ি—পাত্র ভাল—দ্বধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দই পাতা হাঁড়িতে দ্বধ রাখ্তে ভয় হয়, পাছে নন্ট হয়!

"তোমার ছেলের ভিতর বিষয়ব<sub>ন</sub>িধ—কামিনীকাণ্ডন—ঢোকে নাই।" ডাক্তার—বাপের খাচ্চেন, তাই!—

"নিজের ক'রতে হ'লে দেখ্তুম, বিষয় ব্লিধ ঢোকে কি না!" [সন্ন্যাসী ও নারীত্যাগ—সন্ত্রসী ও কাঞ্চনত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয়ব্দিধ থেকে অনেক দ্রে, তা না হলে হাতের ভিতর। (সরকার ও ডাক্তার

65-13

দোকড়ির প্রতি) কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। গোস্বামীদের তাই বল্লাম—তোমরা ত্যাগের কথা কেন বল্ছো?—ত্যাগ করলে তোমাদের, চল্বে না—শ্যামস্ক্রদরের সেবা রয়েছে।

"সম্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্থালোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ্বে না। মেয়ে মান্ত্র তাদের পক্ষে বিষবং। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে এক হাত অন্তরে থাকবে। হাজার ভক্ত স্থালোক হলেও তাদের সংখ্যে বেশী আলাপ করবে না।

"এমন কি সন্ন্যাসীর এরপে স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না,—বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

"টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের স্কুথের চেণ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে। রজোগ্নুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগ্নুণ থাকলেই তমোগ্নুণ। তাই সন্ন্যুসী কণ্ডান স্পর্শ করে না। কামিনীকাণ্ডন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। ডাক্টারকে উপদেশ—টাকার ঠিক ব্যবহার—গৃহস্থের পক্ষে স্বদারা

"তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়;— থাক্বার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা,—সাধ্য ভক্তের সেবা হয়।

"জমাবার চেণ্টা মিথ্যা। অনেক কণ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে— আর একজন এসে ভেণ্ডে নিয়ে যায়।"

ভান্তার—জমাচেন কার জন্য ?—না, একটা বদ ছেলের জন্য ! শ্রীরামকৃষ্ণ—বদ ছেলে !—পূরিবারটা হয়তো নন্ট—উপপতি করে ! তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে !

"তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। তবে ছেলে-প্রলে হয়ে গেলে, ভাই-ভণ্নীর মত থাক্তে হয়।

"কামিনীকাণ্ডনে আসন্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙকার, টাকার অহঙকার, উচ্চপদের অহঙকার—এই সব হয়।"

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডান্তার সরকারকে উপদেশ—অহৎকার ভাল নয় বিদ্যার আমি ভাল—তবে লোকশিক্ষা (লেকচার) হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহ ধ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। উ'চু চিপিতে জল জমে না। খাল জমিতে চার্দিকের জল হ্বড় হ্বড় করে আসে।

ডাক্তার—কিন্তু খাল জমিতে যে চারিদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে,—ঘোলা জল, হেগো জল,এ সবও আছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানস সরোবর—যেখানে কেবল আকাশের শ্বন্ধ জল।

<u>শ্রীরামকৃষ্ণ—কেবল আকাশের জল,—বেশ।</u>

ডাক্তার—আর উ°চু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পার্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একজন সিন্ধমন্ত্র পেরেছিল। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিংকার করে বলে দিলে—তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ কর্বে।

ডাক্তার—হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভাল জল—হেগো জল—এ সব হিসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্য কখন ভাল লোকের কাছেও যায়, কখন কাঁচা লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর কৃপা হলে ময়লা জলে কিছ্ম হানি করে না। যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, সব জানিয়ে দেন।

"পাহাড়ের উপর খাল জিম থাকতে পারে, কিন্তু বঙ্জাৎ-আমির্প পাহাড়ে থাকে না। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়,—তবেই আকাশের শান্ধ জল এসে জমে।

"উ'চু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে বিদ্যার-আমি-রূপ পাহাড় থেকে হ'তে পারে।

"তাঁর আদেশ না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না। শুঙকরাচার্য জ্ঞানের

#### কলিকাতা, শ্যামপ্রকুর—ডাঃ সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসংগ

०२७-

পর 'বিদ্যার-আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। তাঁকে লাভ না করে লেকচার! তা'তে লোকের কি উপকার হবে?

[প্রেকথা—সমাধ্যায়ীর লেকচার—নন্দনবাগান সমাজ দর্শন ]

"নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিছ্লাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে।—লিখে এনেছে।—পড়বার সময় আবার চারি-দিকে চায়।—ধ্যান কচ্ছে, তা এক একবার আবার চায়!

"যে ঈশ্বর দর্শনি করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হোলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়।

"সমাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বলে,—ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত— তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তির প রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর। দ্যাখো, যিনি রসম্বরপ, আনন্দম্বরপ, তাঁকে এইরপ বল্ছে। এ লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়?

"একজন বলেছিল—আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোড়া! (সকলের হাস্য)। তাতে ব্র্বতে হবে ঘোড়া নাই।"

ডাক্তার (সহাস্যে)—গর্বও নাই। (সকলের হাস্য)।

ভন্তদের মধ্যে যাহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ভন্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মান্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ইনি কে' ইনি কে' পল্ট্র, ছোট নরেন, ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকৃরা ভক্তদিগকে মান্টার এক একটি করিয়া দেখাইয়া ডান্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীয়্ত্ত শশী\* সম্বন্ধে মাণ্টার বলিতেছেন—"ইনি বি, এ পরীক্ষা

দিবেন।"—ডাক্তার একট্র অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—দ্যাথো গো! ইনি কি বলছেন। 
ডাক্তার শশীর পরিচয় শ্বনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)—ইনি সব ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন।

<sup>\*</sup> শশী ১৮৮৪ খ্ঃ শ্রীরামকৃষ্টকে প্রথম দর্শন করেন।

ডাক্তার—তা শ্বনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক আশ্চর্য, আমি মুর্খ!—তব্ব লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য? এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা!

আজ কোজাগর প্রিণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাক্তার ছয়ট। ইইতে বসিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—আচ্ছা, মশায় এ রকম কি আপনার হয়?—এখানে আসবো না আসবো না করিছ,—যেন কে টেনে আনে— আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ভান্তার—তা এমন বোধ হয় না! তবে হার্ট্-এর (হৃদয়ের) কথা হার্ট্(ই (হৃদয়ই) জানে। (গ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আর এ সব বলাও কিছ্ম নয়।

# ্সফবিংশ খণ্ড

শ্যামপন্কুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসংগ্র

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ডান্তার সরকার ও সর্বধর্ম প্রীক্ষা ( Comparative Religion )

ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাণ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসংগ্য শ্যামপ্রকুরের বাটীতে দ্বিতলা ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা। ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৫, ৯ই কার্ত্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা বেশ। ডান্তার—এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন

ইংরাজী-বাজনা,—দেখে পরা আর গাওয়া।

"গিরিশ ঘোষ কই?—থাক্ থাক্ কাল জেগেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি ? ডাক্তার ( মাষ্টারকে )— Nervous centre—action বন্ধ হয়, তাই অসাড়—এ দিকে পা টলে, যত enegies brain-এর দিকে যায়। এই nervous system নিয়ে Life। ঘাড়ের কাছে আছে— Medulla Oblongata; তার হানি হলে Life extinct হতে পারে।

শ্রীয়্ক মহিমাচক্রবর্ত্ত স্বাধ্বনা নাড়ীর ভিতরে কুলকু ডিলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন,—"স্পাইন্যাল্ কর্ড-এর ভিতর স্বাধ্বনা সাক্ষ্যভাবে আছে—কেউ দেখুতে পায় না। মহাদেবের বাক্য।

ডাক্রার—মহাদেব man in the maturity-কে examine করেছে।
European-রা Embryo থেকে maturity পর্যান্ত সমস্ত stage দেখেছে!
Comparative History সব জানা ভাল। সাঁওতালদের history পড়ে
জানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল—খুব লাড়াই
করেছিল। (সকলের হাস্ত)।

"তোমরা হেদো না। আবার Comparative anatomy: ত কত উপকার হয়েছে, শোনো। প্রথমে pancreatic juice ও bile এর (পিত্তের) actionএর ।ক্রিয়ার) তকাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর Claude Bernard খরগোশের stomach, liver, প্রভৃতি examine করে দেখালে যে, bile-এর action আর ঐ juice-এর action আলাদা।

"তা হলেই দাঁড়ালো যে, 🖟 lower anima1-দের আমাদের দেখা উচিৎ—শব্ধবু মানব্যকে দেখ্লে হবে না।

"সেইর্প Comparative Religion -তে বিশেষ উপকার!

"এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? এর সব ধর্ম দেখা আছে—হি দ্ব, ম্বলমান, খ্রীষ্টান, শান্ত, বৈষ্ণব,—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধ্বকর নানা ফ্বলে বসে মধ্ব সঞ্চয় করলে তবেই চাক্টি বেশ হয়।"

মাণ্টার (ডান্ডারকে)—ইনি (মহিমা) খ্ব সাইয়েন্স্ পড়েছেন। ,ডান্ডার (সহাস্যে)—িক, Maxmuller's Science of Religion?

মহিমা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—)—আপনার অস্ব্রখ, ডাক্তারেরা কি করবে? যখন শ্বনলাম যে আপনার অস্ব্রখ করেছে তখন ভাবলাম যে ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি খ্ব ভাল ডাক্তার। আর খ্ব বিদ্যা।
মহিমাচরণ—আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিঙ্গি।
ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন।
মহিমা—তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবই সমান।
ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন।
নরেন্দ্রের গান—

- (১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রবতারা।
- (২) অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
- (৩) চমংকার অপার, জগং রচনা তোমার! শোভার আগার বিশ্ব সংসার!
- (৪) মহা সিংহাসনে বিস শ্রনিছ হে বিশ্বপিতঃ। তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশেবর গীত।

#### কলিকাতা শ্যামপ্রকুর-নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার, মহিম প্রভৃতি ভরসংগ্য ৩২১

মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষ্মুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে, আমিও দ্বারে তব, হয়েছি হে উপনীত। কিছ্ম নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি, তোমারে শোনাব গাঁতি এসেছি তাহারি লাগি। গায় যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি, একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত।

- (৫) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও!
  কর্ণা-ভিখারী আমি কর্ণা কটাক্ষে চাও॥
  চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
  সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥
  কল্ব-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হদয়;
  মোহে ম্প্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়ময়,
  মৃতসঞ্জীবনী মন্তে শোধন করিয়ে লও॥
- (৬) হার রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে! লুটায়ে অবনীতল হার হার বলি কাঁদো রে॥ শ্রীরামকৃষ্ণ—আর 'যো কুছ্ হ্যায় সো ভূ'হী হ্যায়!' ডাক্টার—আহা!

গান সমাপত হইল। ডাক্তার মুশ্ধ প্রায় হইয়াছেন। কিয়ংক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে

বলিতেছেন, "তবে আজ যাই,—আবার কাল আসবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—একট্ব থাকো না! গিরিশ ঘোষকে খপর দিয়েছে। (মহিমাকে দেখাইয়া) ইনি বিদ্বান্ হরিনামে নাচেন; অহঙ্কার নাই। কোন্নগরে চলে গিছলেন—আমরা গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, কার্ব চাকরী করতে হয় না! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন?

ডাক্তার—খ্ব ভাল! শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ইনি— ডাক্তার—আহা!

মহিমাচরণ—হিন্দ্বদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না—ব্বতেও পারে না। গ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক তিন পথ তুমি বলো?

মহিমা—সংপথ—জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্ত্তব্য, এর ভিতর আসছে। আনন্দ পথ—ভক্তিপ্রেমের পথ।—আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার—আপনি তিন পথেরই খপর বাত্লে দেন! (ঠাকুর হাসিতেছেন)।

"আমি আর কি বলবো? জনক বক্তা, শ্রকদেব শ্রোতা!"

ডাক্টার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ—নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র—'জপাৎ সিন্ধি'] সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পর্নিগমার পরিদিন, শনিবার, ৯ই কান্তিক। ঠাকুর সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন—নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র কালীপদ প্রভৃতি অনেকগর্বাল ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)—এর্মান মনে উঠেছে, নিত্যগোপালের এ অবস্থাগ্রলো এখন যাবে,—ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে—যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে।

"নরেন্দ্রকে দেখছো না?—সব মনটা ওর আমারই উপর আস্ছে! ভক্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন—"জপ করা কিনা নির্জানে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর র্প দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গণগার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তারে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটি পাপ (লিঙ্ক) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়ি কাঠ স্পর্শ করা যায়! ঠিক সেইর্প জপ করতে করতে মন্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

কালীপদ (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি)—আমাদের এ খুব ঠাকুর!— জপ ধ্যান, তপস্যা করতে হয় না।

এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন—"এটা কেমন কচ্ছে।"

কলিকাতা শ্যামপ্রকুর—নরেন্দ্, ডাঃ সরকার, মহিম প্রভৃতি ভত্তসংগ ৩৩১

ঠাকুরের গলায় অস্ব্রখ করিতেছে। দেবেন্দ্র বলিতেছেন—'এ কথায় আর ভূলি না।" দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভুলাইবার জন্য অস্ব্রখ দেখাইতেছেন।

ভন্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে কয়েকটি ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন। আজ মাষ্টারও রাত্রে থাকিবেন।

THE RESIDENCE OF MEMORY IN THE RESIDENCE

FOR STATE HE SEE STATE OF

## উনত্রিংশ খণ্ড

শ্যামপ্রকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

### প্রথম পরিক্ছেদ

অস্থে কেন? নারেন্দ্রের প্রতি সম্যাসের উপদেশ ঠাকুর শ্যামপন্কুর বাটীতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসংগে বসিয়া আছেন। বেলা দশটা। আজ ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মগলবার; আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী ১২ই কান্তিক। ২৬শে অক্টোবর, ১১ই কান্তিকের কথা ও ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার, শ্রীকথাম্ত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

নরেন্দ্র—ডাক্তার কাল কি করে গেল।
একজন ভক্ত—স্তোর মাছ গি'থেছিল, ছি'ড়ে গেল।
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ব'ড়াশ বে'ধা আছে,—মরে ভেসে উঠ্বে।
নরেন্দ্র একট্র বাহিরে গেলেন, আবার আসিবেন। ঠাকুর মাণর
সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমায় বলছি—এ সব জীবের শ্বন্তে নাই—প্রকৃতি-ভাবে প্রব্রুষকে (ঈশ্বরকে) আলিজ্যন চুম্বন কর্তে ইচ্ছা হয়।

মণি—নানা রকম খেলা—আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে।

এই রোগ হয়েছে ব'লে এখানে ন্তন ন্তন ভক্ত আস্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভূপতি বলে, রোগ না হ'লে শুধু বাড়ী ভাড়া কর্লে লোকে কি ব'লত।—আচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল?

মণি—এদিকে দাস্য মানা আছে—'আমি দাস, তুমি প্রভূ।' আবার বলে—মানুষ উপমা আনো কেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ্লে। আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে? মণি—খপর দিতে যদি হয়, তবে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভক্ম ছোলেটি কেমন? এখানে ঘদি আস্তে না পারে, তুমি না হয় তারে সব বল্বে।—চৈতন্য হবে!

[ আগে সংসারের গোছগাছ, না ঈশ্বর? কেশব ও নরেন্দ্রকে ইণ্গিত ]

নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। নরেন্দ্র পিতার পরলোকপ্রাশ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিবাস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই এরা আছেন, তাহা-দের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পর্বাক্ষার জন্য প্রস্তৃত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বোবাজারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন—এই চেন্টা কেবল করিতেছেন।

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন—নরেন্দ্রকে এক দ্রুটে সন্সেনহে

দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে)—আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম, বদ্চ্ছা লাভ। যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উ'চু ঘর, তব্ হয় না কেন? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি সব জোগাড় করে দিবেন!

মান্টার—আজ্ঞা হবে; এখনও ত সব সময় যায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু তীর বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তার পরে সাধনা করবো—তীর বৈরাগ্য হলে এর্প মনে হয় না। (সহাস্যে) গোঁসাই লেক্চার দিয়েছিল তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া-দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে।

"কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,—'মহাশয়, যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক ক'রে, ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কি না?

তার তাতে কিছ্ব দোষ হতে পারে কি?

তার তাতে নিম্পুর দেনির বিরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল "আমি বল্লাম, তীর বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মত, বোধ হয়। তখন; 'টাকা জমাবো,' 'বিষয় ঠিকঠাক করবো,' এ সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—
ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়িচিন্তা!

"একটা মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নংটা কাপড়ের

আঁচলে বাঁধ্লে,—তার পর, 'ওগো! আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়্লো কিল্তু খুব সাবধান, নংটা না ভেঙ্গে যায়।"

সকলে হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র এই সকল কথা শর্নারা বাণবিদেধর ন্যায় একট্র কাইত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাণ্টার তাঁর মনের অবস্থা বু্রিয়া— মান্টার (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—শনুয়ে পড়্লে যে!

প্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—'আমি তো আপনার ভাশ্বকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব ( অন্য মাগীরা ) পরপ্ররুষ নিয়ে কি করে থাকে?

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের দোষ কেহ দেখে না—অপরের দ্যাখে! ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। একজন স্ত্রীলোক ভাশ্বরের সঙেগ নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজের দোষ কম, অন্য নন্ট স্ত্রীলোকদের দোষ বেশী, মনে করিতেছে। বলে, 'ভাশ্র তো আপনার লোক, তাতেই লজ্জায় মরি।'

[মুক্তহস্ত কে? চাকরী ও খোসামোদের টাকায় বেশী মায়া]

নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শ্রনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছ্ব পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছ্ব দিতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি দিলে?" একজন ভক্ত বলিলেন—"তিনি দ্ব পয়সা দিয়েছেন।"

ঠাকুর—চাকরি করা টাকা কি না।—অনেক কভেটর টাকা—খোসা

মোদের টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে!

F Electricity তাড়িত্যন্ত্র ও বাগ্চী চিত্রিত ষড়ভুজ ও রামচন্দ্রের আলেখ্য দর্শন—পূর্বকথা—দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তাড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বিলয়াছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা দ্বইটা-ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিসয়া আছেন। অতুল একটি বন্ধ মুনসেফ্কে আনিয়াছেন। শিক্দারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগ্চী আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন।

#### কলিকাতা শ্যামপ্যকুর—নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার প্রভৃতি ভক্তসংগ

300

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। **ষড়ভুজ মুর্ত্তি দেশ**ন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—"দ্যাখো, কেমন হয়েছে!"

ভন্তদের আবার দেখাইবার জন্য 'অহল্যা পাষাণীর পট' আনিতে বলিলেন। পটে খ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীয<sub>্</sub>ক্ত বাগ্চীর মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, "অনেককাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে, রাধে' করতো। ঢং নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গানগঢ়ীল বৈরাগ্যপূর্ণ। ঠাকুরের মুখে তীর বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শ্রুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল?

#### নরেন্দের গান—

- (১) यादा कि टर मिन आभात विकटन हिनदा,
- (২) অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তর্যামিনী।
- (৩) কি সুখ জীবনে মম ওছে নাথ দয়াময় হে, যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধ্বপ, চির মগন না রয় হে!

#### ত্রিংশ খণ্ড

শ্যামপনুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

### প্রথম পরিচেছদ

শ্রীষাক বলরামের জন্য চিন্তা—শ্রীষাক হরিবল্লভ বসা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপাকুরের বাটীতে ভক্তসংগ্য চিকিৎসার্থ বাস করিতে ছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অন্টমী তিথি, ১৬ই কার্ত্তিক। ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃন্টাব্দ। বেলা নয়টা।

এখানে ভক্তেরা দিবারাত্রি থাকেন—ঠাকুরের সেবার্থ ! এখনও কেই সংসার ত্যাগ করেন নাই।

বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্তবংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে একাকী বাস করেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামস্বন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্য প্র শ্রীযার্ক্ত হরিবল্লভ বস্ব ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—শ্রনিয়া বিরক্ত হইয়া-ছেন। দেখা হইলে, বলরাম বিলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর—তারপর যা হয় বোলো!

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অঙি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক করে ভাল হবে!—আপনি কি দেখ্ছো শক্ত ব্যামো?

হরিবল্লভ—আজ্ঞা, ডাক্তারেরা বল্তে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মেয়েরা পায়ের ধ্লা লয়। তা ভাবি একর্পে তিনিই (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি।

#### কলিকাতা-শ্যামপ্যকুর—নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার প্রভৃতি ভক্তসংকা

900

হরিবল্লভ—আপনি সাধ্ন! আপনাকে সকলে প্রণাম কর্বে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ধ্রুব, প্রহ্মাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ এলে হোতো। আমি কি! আপনি আবার আসবেন।

হরি—আজ্ঞা, আমাদের টানেই আস্বো—আপনি বলছেন কেন। হরিবল্লভ বিদায় লইবেন—প্রণাম করিতেছেন। পায়ের ধ্লা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জ্যের করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

হরিবল্লভ গাত্রোখান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন,—"বলরাম অনেক দৃঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে আন্লে!"

হরি—ও সব কথা কে বলেছে। আপনি কিছ্ম ভাব্বেন না। হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ভক্তি আছে—তা না হলে জোর করে পায়ের ধ্লা নিলে কেন?

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম, 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর এক জনকে,—এই সেই আর একজন! তাই দেখ, এসেছে।"

মান্টার—আজে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক সরল!

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অস্বথের সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার শার্থারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন। ডাক্তার—কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই—বে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন! বল্লে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে— আমারও হয়।

মান্টার—তাঁর বেশ পড়াশ্বনা আছে। ডাক্তার—তা হলে এই দশা! ৪র্থ —২২ ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, "শর্ধর ভক্তি নিয়ে কি হবে— জ্ঞান যদি না থাকে।"

মান্টার—কেন, ঠাকুর ত বলেন—জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর 'জ্ঞান, ভক্তি' আর আপনাদের 'জ্ঞান, ভক্তি'র মানে অনেক তফাং।

"তিনি যখন বলেন—'জ্ঞানের পর ভক্তি' তার মানে—তত্বজ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—ভগবানকে জানার পর, ভক্তি। আপনা-দের জ্ঞান মানে—সেন্স্ নলেজ্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান)। প্রথমটি not verifiable by our standard; তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতীয়টি—ভেরিফায়েব্ল্ (জড্জ্ঞান)।

ডাক্তার চুপ করিয়া, আবার অবতার সম্বন্থে কথা কহিতেছেন। ডাক্তার—অবতার আবার কি? আর পায়ের ধ্লা লওয়া কি!

মান্টার—কেন, আপনি তো বলেন এক্স্পেরিমেন্ট্ সময় তাঁর স্থিট দেখে ভাব হয়, মান্ত্র দেখ্লে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়োবো। মান্ত্রের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

"হিন্দ্র ধর্মে দ্যাখে সর্বভূতে নারায়ণ? এটা তত আপনার জানা নাই। সর্বভূতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম করতে কি?

"পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। স্বের প্রকাশ জলে, আশীতে। জব সব জায়গায় আছে— কিন্তু নদীতে প্রকণীতে, বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়—মান্বকে নয়। God is God—not, man is God.

"তাঁকে তো রীজ্নিং (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না—সমস্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।"

আজ মাণ্টারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন
—Physiological Basis of Pyschology—'as a token of brotherly regards.'

## দিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জিজাস্ ক্রাইস্ট্—তাঁহাতে খ্নীন্টের আবির্ভাব ঠাকুর ভক্তন্পে বিসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খ্ন্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বরঃক্রম ৩৫ বংসর হইবে। মিশ্র খ্ন্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক, ভিতরে গেরনুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ই'হার জন্মস্থান পশ্চিমাণ্ডলে। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিশ্র—'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আন্তে আন্তে বলিতেছেন—যাহাতে মিশ্রও শ্রুনিতে পান—"এক রাম তাঁর হাজার নাম।"

"খ্লিটানেরা যাঁকে গড় বলৈ, হিন্দ্রা তাঁকেই রাম, কুষ্ণ, ঈশ্বর— এই সব বলে। প্রকুরে অনেকগ্লি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দ্রা জল খাচ্ছে, বল্ছে জল, ঈশ্বর। খ্ল্টানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে, বল্ছে, ওয়াটার্, গড় যীশ্ল। ম্সলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে— বল্ছে পানি; আল্লা।"

মিশ্র—মেরির ছেলে জিজাস্নয়। জিজাস্ স্বয়ং ঈশ্বর। (ভন্তদের প্রতি)—"ইনি (শ্রীরামকৃষ্ষ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাং ঈশ্বর।

"আপনারা (ভক্তেরা) এ'কে চিন্তে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এ'কে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান; উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেজের উপর আর একজন বসে আছেন;—তিনি তত আ্যাড্ভান্স্ড্ (উন্নত) নন।

"এই দেশে চারজন দ্বারবান্ আছেন। বোদ্বাই অণ্ডলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল;—এখানে ইনি;—আর পূর্বদেশে আর একজন আছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কিছ্ব দেখতে-টেকতে পাও?

মিশ্র—আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দশন হ'ত। তার পর যীশ্বকে দশন করেছি। সে র্প আর কি বলব!— সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ংক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জাম।

পেণ্টল্বন খ্বলিয়া ভিতরের গের্য়ার কৌপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন—"বাহ্যে হলো না— এ'কে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাস্য

হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিণ্ডিং প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন।
এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক্ হ্যাণ্ড্ (হস্তধারণ)
করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যা চাইছ
তা হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের ব্রিঝ যীশ্রর ভাব হইল! তিনি আর যীশ্র কি এক? মিশ্র (করযোড়ে)—আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,—সব আপনাকে দিয়েছি!

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার প্র্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুই ভাই, বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন। [নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে]

ভাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ।
কিণ্ডিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন—
"কারণানন্দের পর সচিদানন্দ।—কারণের কারণ!"

ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ! শ্রীরামকৃষ্ণ-বেহুঃশ হই নাই। ডান্তার ব্রবিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—''না, তুমি খ্রুব হুংশে আছ!''

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—
স্বরাপান করি না আমি, স্বধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গ্রন্দত্ত গ্র্ড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
জ্ঞান শ্বড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
ম্লেমন্ত্র ফল্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন স্বরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

্ গান শ্বনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।

কিরংক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হ'ইল,—তখন চরণ গ্রুটাইয়া লইয়া ডাক্তারকে বালিতেছেন—"উহ্! তুমি কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব।— ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো!"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষর জলে ভরিয়া গেল। আবার ভাবাবিল্ট।—ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন—"ভূমি খুব শ্বন্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারি না!" আবার বলিতেছেন, "শান্ত ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে।

"বিষয় কি?—ওতে আছে কি?—টাকা কড়ি, মান; শরীরের স্থ—ওতে আছে কি? রামকো যো চিনা নাই দিল্ চিনা হ্যায় সো কেয়া রে।

এত অস্বথের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—"ঐ গানটি হলে আমি থাম্বো—'হরিরস মদিরা।'

নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবদ্বপ্লভি কপ্টে গান শ্বনাইতেছেন—

হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে। (একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে। গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,
নাচো হরি ব'লে, দ্ব বাহ্ব তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অন্বাদন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও প্রেণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে!
শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সেইটি? 'চিদানন্দসিন্ধ্বনীরে?
নরেন্দ্র গাইতেছেন—

(১)—িচদানন্দিসিন্ধ্নীরে প্রেমানন্দের লহরী,
মহাভাব্ রসলীলা কি মাধ্রী—মরি মরি।
মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘ্রচিল রে,
এখন আনন্দে মাতিয়া, দ্ব বাহ্ব তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি।

(২)—চিল্তয় মম মানুস হরি চিদ্যন নিরঞ্জন।

ভান্তার একাগ্রমনে শর্নিতেছেন। গান সমাপত হইলে বলিতেছেন. 'চিদানন্দিসন্ধ্ননীরে, ঐটি বেশ!' ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একট্ব (মদ) চোথে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বল্লে, 'তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।' (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

"সেদিন মা দেখালে দ্ব'টি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খ্ব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু শ্বুন্ক। (ডাক্তারকে, সহাস্যে) কিন্তু তুমি রোসবে।"

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

#### একত্রিংশং খণ্ড

কাশীপরুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসংগ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃপাসিন্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ—মাণ্টার, নিরপ্তান, ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ্য কাশীপ্ররে বাস করিতেছেন। এতো অস্থ— কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মধ্যল হয়। নির্শিদিন কোন না কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

শ্রুবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শ্রুরা পঞ্চমীতে
শ্যামপ্রকুর হইতে ঠাকুর কাশীপ্রের বাগানে আইসেন। আজ বারো
দিন হইল। ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপ্রের আসিয়া অবস্থিতি
করিতেছেন—ঠাকুরের সেবার জন্য। এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত
করেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ দেখিয়া যান—মধ্যে মধ্যে রাত্রেও
থাকেন।

ভরেরা প্রায় সকলেই জন্টিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভন্ত
সমাগম হইতেছে। শেষের ভন্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন।
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি শশী ও শরং ঠাকুরকে দর্শন করেন;
কলেজের পরীক্ষাদির পর, ১৮৮৫র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্বদা
যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঘ্টার থিয়েটারে
শ্রীয়ন্ত গিরিশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিন মাস পরে অর্থাৎ
ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪,
ডিসেম্বরের শেষে শারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করেন।
সনুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫ আগ্রুট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।" কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "চৈতন্য হও!" আর চিব্বক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন; আর বলিতেছেন, "যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।" আজ সকালে দ্বুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে-চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্র্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দ্য়া!' প্রেমের ছড়াছড়ি! সিণতির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, "গোপালকে ডেকে আন্।"

আজ ব্ধবার ৯ই পোষ, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮৫। সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদ্বস্বরে দ্ব-একটি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুণীলাল, মান্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি ট্রল কিনে আনবে—এখানকার জন্য। কত নেবে?

মান্টার—আজ্ঞা, দ্ব-তিন টাকার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন? মান্টার—বেশী হবে না,—ওরই মধ্যে হয়ে যাবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, কাল আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলা,—তুমি তিনটের আগে আস্তে পার্বে না?

মান্টার-যে আজ্ঞা, আসবো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? অস্বথের গ্রহ্য উদ্দেশ্য] শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আচ্ছা, এ অস্বখটা কদ্দিনে সারবে? মাষ্টার—একট্ব বেশী হয়েছে—দিন নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কত দিন?

মান্টার-পাঁচ ছ মাস হতে পারে।

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্য হইলেন। আর বলিতে-ছেন—"বল কি?"

মান্টার—আজ্ঞা, সব সার্তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাই বল।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি!—তবে এমন ব্যামো কেন?

মান্টার—আজ্ঞা, খুব রুল্ট হচ্ছে বটে, কিল্তু উদ্দেশ্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—কি উদ্দেশ্য ?

মাষ্টার—আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে—নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে।—'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত থাক্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।—এক একবার মনে হয়, কাকে আর বল্ব! দ্যাখো না,—এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আস্ছে।

"কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইন্ বোর্ড ত হবে না,—অম্ক সময় লেক্ চার হইবে!" (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্য)।

মান্টার—আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হলো বটে। এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুই বল্ দেখি কি রক্ম বোধ হয়।

নিরঞ্জন—আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাক্তে পারবার যো নাই!

মাণ্টার—আমি একদিন দেখেছিলাম, এরা কত বড়লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

মান্টার—আজ্ঞা, একপাশে দাঁড়িয়ে শ্যামপ্রকুরের বাড়ীতে দেখে-ছিলাম। বোধ হলো, এরা এক একজন কত বিঘা বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে—সেবার জন্য।

[সমাধিমন্দিরে—আশ্চর্য অবস্থা—নিরাকার—অন্তর জা নির্বাচন ]
এই কথা শ্বনিতে শ্বনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ

নিস্তৰ্ধ হইয়া রহিলেন। সমাধিস্থ!

ভাবের উপশম হইলে মাণ্টারকে বলিতেছেন—"দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে থাচ্ছে! আর আর কথা বল্তে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না। "আচ্ছা, ঐ নিরাকারে ঝোঁক,—ওটা কেবল লয় হবার জন্য; না?" মাষ্টার (অবাক হইয়া)—আজ্ঞা, তাই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখনও দেখছি নিরাকার অখণ্ডসচ্চিদানন্দ এই রক্ম করে রয়েছে!.....কিন্তু চাপলাম খুবু কন্ডে।

"লোক বাছা যা বল্ছ তা ঠিক। এই অস্থ হওয়াতে কে অন্তর্জ কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। <mark>যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ।</mark> আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মণাই,' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

"ভবনাথকে দেখ্লে না? শ্যামপ<sub>ন</sub>কুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে 'কেমন আছেন' তারপর আর দেখা নাই! নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু, মন নাই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীম,খ-কথিত চরিতামতে—শ্রীরামকৃঞ্ কে? মুক্তকণ্ঠ আহ্মুস্থাম্ ঋষয়ঃ সব্বের্ব বেদ্যিনারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ণ্ডিব ব্রবাষি মে॥

প্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে আসেন, তখন তাঁর সংখ্য সংখ্য ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তর্গ্গ, কেউ বহিরগণ। কেউ রসন্দার।

"দশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাক্ষী দেখ্তে গিয়ে মাঠে এই অবস্থা হয়। কি দেখলাম!—একবারে বাহ্যশ্ন্য!

"যথন বাইশ তেইশ বছর বয়স \* কালীঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) বল্লে, 'তুই কি অক্ষর হতে চাস?'—অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা কর্লাম—হলধারী বল্লে, 'ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে প্রমাত্মা'।

<sup>\*</sup> যখন ২২/২৩ বয়স, ১৮৫৮/৫৯ খৃঃ, তখন প্রথম এই অবস্থা

"যখন আরতি হোতো, ক্ঠীর উপর থেকে চীংকার করতাম, 'ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিস আয়! ঐহিক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়!' ইংলিশম্যান্কে (ইংরাজী-পড়া লোককে) বল্লাম। তাঁরা বলে, 'ও সব মনের ভূল!' তখন 'তাই হবে' বলে শান্ত হলাম। কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে!—সব ভক্ত এসে জ্বটছে!

"আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজো বাব্ (মথ্বর বাব্) তারপর শদ্ভু মল্লিক,—তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম,—গোরবর্ণ প্রের্ষ, মাখায় তাজ। যখন অনেক দিন পরে শদ্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়াল,—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিল্কু সব গোরবরণ। স্বেন্দ্র অনেকটা রসন্দার বলে বোধ হয়।

"এই অবস্থা যখন হ'লো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙ্গলা, স্ব্যুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষড়চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধােম্ব পদ্ম উধর্বমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফ্বটিত হয়ে গেল।

"যখন যের প লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো! এই চক্ষে— ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন বটতলা থেকে বকুলতার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখ্লাম। চুণীকে আর তোমাকে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে। শশী আর শরংকে দেখেছিলাম, খবি কৃষ্ণের (ক্রাইস্ট্) দলে ছিল।

"বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বল্লে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে। আমি বল্লাম, 'আমার যে মাত্যোনি! আমার ছেলে কেমন করে হবে?' সেই ছেলে রাখাল।

"বল্লাম, মা এ রকম অবস্থা যদি কর্লে, তা হলে একজন বড় মান্ব জ্বটিয়ে দাও। তাই সেজোবাব্ব চৌন্দ বছর \* ধরে সেবা কল্লে। সে কত কি!—আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধ্ব-সেবার জন্য--গাড়ী,

<sup>\*</sup>মথ্বরের চৌন্দ বংসর সেবা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৭১ খৃঃ। মথ্বের মৃত্যু ১লা শ্রাবণ ১২৭৮; ১৪ই জুলাই ১৮৭১

1986

পাল্কী—যাকে যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনী খতাতো—প্রতাপর্দ্ধ।

"বিজয় এইর্প (অর্থাৎ ঠাকুরের ম্র্রি) দর্শন করেছে। একি বলো দেখি? বলে, তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছঃয়েছি।

"নোটো (লাট্ন) খতালে একগ্রিশর্জন ভক্ত। কৈ তেমন বেশী কৈ!—তবে কেদার আর বিজয় কতকগন্তাে কচ্ছে!

"ভাবে দেখালে শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে!

"এ অস্বথে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁদ্লাম এই বলে,—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কন্টে!"

### দ্বাত্রিংশৎ থণ্ড

কাশীপরে উদ্যানে শ্রীয়ন্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

### প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভব্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ্ররের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাণ্টার, ব্রড়ো-গোপাল, শরং। আজ বৃহস্পতিবার,—২৮শে ফাল্যন, ১২৯২ সাল; ফাল্যন মাসের শুক্রা ষষ্ঠী তিথি: ১১ই মার্চ, ১৮৮৬ খৃণ্টাব্দ।

ঠাকুর অস্ক্র্র—একট্ব শ্বইয়া আছেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। শরং দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছেন। ঠাকুর অস্ব্রের কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে: -বলে দেবে, কি রকম করে লাগাতে হবে।

ব্বড়োগোপাল—তা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো। মাষ্টার—আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে। শশী—আমি যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরৎকে দেখাইয়া)—ও যেতে পারে।
শর্থ কির্থক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বর্মান্দরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ

মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর শ্রহয়া আছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ব্রহ্ম অলেপ। তিন গর্ণ তাঁতে

আছে, কিন্তু তিনি নিলিপ্ত।

"যেমন বায়নতে সন্গন্ধ দন্গন্ধ দন্ই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ন নির্লিপ্ত। 'কাশীতে শঙ্করাচার্য' পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন! চন্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ ছঃয়ে ফেল্লে। শঙ্কর বল্লেন— ছ্ব্রে ফেললি! চন্ডাল বল্লে,—ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই! আমিও তোমায় ছ্বই নাই! আত্মা নিলিন্ত। তুমি সেই শ্বন্ধ আত্মা।

"ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়।

"মায়া আবরণস্বর্প। এই দেখ এই গামছা আড়ালে করলাম— আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না।

ঠাকুর গামছাটি আপনার ও ভত্তদের মাঝখানে ধরিলেন! বলিতে-ছেন,—"এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

"রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—'মশারি তুলিয়া দেখ—

"ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার প্জা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে রহ্মজ্ঞান হবে।' জাগ্রৎ, স্বপন, স্ব্র্নিগ্ত,—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়! ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়—য়তক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সবই আছে।

"যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ দ্যাখে যে, তিনিই মায়া; জীবজগৎ, চতুর্বিশতি তত্ত্ব, সব হয়েছেন!

নরেন্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন।

"মায়াবাদ শুক্নো। কি বল্লাম, বল দেখি।"

नदनम् - भन्क्ता।

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব (নরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ,—মুখ চেহারা শুক্নো হয়।

"জ্ঞানী জ্ঞানলাভ কর্বার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাক্তে পারে— ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর দ্র্টি উদ্দেশ্য।

প্রথম, লোকশিক্ষা হয়, তার পর রসাস্বাদনের জন্য।

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোক শিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য—সন্ভোগ করবার জন্য— ভব্তি ভক্ত নিয়ে থাকে!

"এই 'বিদ্যার আমি,' 'ভক্তের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বঙ্জাং

আমি'তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়।
'বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আর্শির মুখ—লোককে
গালাগাল দেয় না। পোড়া দড়ি দেখ্তেই দড়ির আকার, ফুর্ব দিলে
উড়ে বায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙকার প্রড়ে গেছে। এখন আর কারও
অনিষ্ট করে না। নামমাত্র 'আমি।'

"নিত্যেতে পেণছৈ আবার লীলায় থাকা! যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য—আমোদের জন্য।

ঠাকুর অতি মৃদ্বস্বরে কথা কহিতেছেন। একট্র চুপ করিলেন। আবার ভন্তদের বলিতেছেন—"শরীরের এই রোগ—কিন্তু অবিদ্যা মায়া রাখে না! এই দ্যাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই!—কে না পূর্ণ কায়েত তার জন্য ভাব্ছি।—ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না!

"তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য। "কিন্তু বিদ্যামায়া থাকলে আবার আস্তে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়া রাখে! একট্ব বাসনা থাক্লেই আস্তে হয়—ফিরে ফিরে আস্তে হয়। সব বাসনা গেলে ম্বন্তি। ভক্তেরা কিন্তু ম্বৃত্তি চায় না।

"যদি কাশীতে কার্ন দেহত্যাগ হয়, তা হলে ম্ব্রিছ হয়—আর

আস্তে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি।"

নরেন্দ্র—সেদিন মহিম চক্রবন্তীর বাড়ীতে আমরা গিছলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তার পর?

নরেন্দ্র—ওর মত এমন শ্রুক্ক জ্ঞানী দেখি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক হয়েছিল?

নরেন্দ্র—আমাদের গান গাইতে বল্লে। গঙ্গাধর গাইলে—

শ্যামনামে প্রাণ পেরে ইতি উতি চার, সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়!

"গান শ্বনে বল্লে—ও সব গান কেন? প্রিম ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া, মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এ সব গান এখানে কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ভয় দেখেছ।

### ত্রয়ত্রিংশৎ খণ্ড

কাশীপরর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসংগ্য

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ—পূর্বকথা—মান্টারের বাড়ীতে শ্বভাগমন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপরে বাগানে ভক্তসংগে বাস করিতেছেন। শরীর খ্ব অস্বস্থ—কিন্তু ভক্তদের মধ্যলের জন্য সর্বদাই ব্যাকূল। আজ শনিবার. ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শ্ব্লা চতুর্দশী। ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৬। প্রিশমাও পড়িয়াছে।

কর্মাদন ধরিরা প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দক্ষিণেন্বরে যাইতেছেন— পণ্ডবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন—সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। সংখ্য শ্রীয়ন্ত তারক ও কালী।

রাত আটটা হইয়াছে। জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটিকে স্বন্দর করিয়াছে। ভক্তেরা অনেকে নীচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন—'এরা ছাড়াচ্ছে' (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জন করিতেছে)।

কিরংক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের প্রম্করিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে ঐগ্রনি ধ্ইয়া আনিলেন।

পরিদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গংগা স্নানের পর ঠাকুরকে দর্শনি করিয়া হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন।

মণির পরিবার প্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাগানে আসিবার কথা, ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে, বলিলেন।

ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"এখানে আস্তে বলবে—
দর্দিন থাকবে;—কোলের ছেলেটিকে যেন নিয়ে আসে;—আর এখানে
এসে খাবে।"

মণি—যে আজ্ঞা। খ্ব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"উ'হ্বঃ—(শোক) ঠেলে দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে!

"কৃষ্ণ কিশোরের ভবনাথের মত দ্বই ছেলে! দ্বটে। আড়াইটে পাশ! মারা গেল। অতো বড় জ্ঞানী!—প্রথম প্রথম সাম্লাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস্ ঈশ্বর দেন নি!

"অর্জ্বন অত বড় জ্ঞানী। সংখ্য কৃষ্ণ। তব্ব আভ্যানন্যর শোকে একেবারে অধীর! কিশোরী আসে না কেন?"

একজন ভক্ত—সে রোজ গণ্গাস্নানে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে আসে না কেন?

ভক্ত—আজ্ঞে আস্তে বল্বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাট্রর প্রতি)—হরিশ আসে না কেন?

[মেয়েদের লম্জাই ভূষণ—পূর্বকথা—মান্টারের বাড়ীতে শ্রভাগমন]

মান্টারের বাটীর নয় দশ বছরের দ্বটি মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীপর বাগানে আসিয়া 'দ্বর্গানাম জপ সদা,' 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' ইত্যাদি গান শ্বনাইতেছিল। ঠাকুর যখন মান্টারের শ্যামপর্কুরের তেলিপাড়ার বাটীতে শ্বভাগমন করেন (২০শে অক্টোবর ১৮৮৪; ১৫ই কার্ত্তিক ব্হস্পতিবার উত্থান একাদশীর দিন) তখন এই দ্বটি মেয়ে ঠাকুরকে গান শ্বনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শ্বনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপ্র বাগানে আজ তাহারা উপরে গান গাহিতেছিল, ভক্তেরা নীচে হইতে শ্বনিয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শ্বনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা

ভেঙেগ যাবে, লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্জা—ভন্তদের প্রসাদ প্রদান]

ঠাকুরের সম্মন্থে পর্বপপাত্রে ফর্ল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শ্যায় বসিয়া আছেন। ফর্ল চন্দন দিয়া আপনাকেই পর্জা করিতেছেন। সচন্দন পর্বপ কথনও মস্তকে, কখনও কন্ঠে কখনও

8थ-२0

890

হৃদয়ে কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন।

মনোমোহন কোনগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও প্র্জা করিতেছেন। নিজের গলায় প্রুষ্পমালা দিলেন।

কিরংক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্মাল্য প্রদান করিলেন। মণিকে একটি চম্পক দিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্দুধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন? নরেন্দ্রকে শিক্ষা বেলা নয়টা হইয়াছে, ঠাকুর মান্টারের সহিত কথা কহিতেছেন, ঘরে শশীও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল— কি বিচার করছিল?

মাণ্টার (শশীর প্রতি)—িক কথা হচ্ছিল গা?

শূশী—নিরঞ্জন বর্ঝি বলেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ঈশ্বর নাস্তি অস্তি,' এই সব কি কথা হচ্ছিল? শশী (সহাস্যে)—নরেন্দ্রকে ডাকব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাক। নিরেন্দ্র আসিয়া উপবেশন করিলেন। (মাণ্টারের প্রতি)—"কিছ্ম জিজ্ঞাসা কর। কি কথা হচ্ছিল,

বল্।"

নরেন্দ্র। পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো। গ্রীরামকৃষ্ণ—সেরে বাবে। মান্টার (সহাস্যে)—বুন্ধ অবস্থা কি রকম?

নরেন্দ্র—আমার কি হয়েছে, তাই বলবো।

মাণ্টার—ঈশ্বর আছেন—তিনি কি বলেন?

#### কাশীপরে—নরেন্দ্র, লাট্যু, শশী প্রভৃতি ভক্তসংগ

990

কীর্ত্তন সমাণ্ড হইল। স্বরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট প্রায় হইয়া গান গাইতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা।।
বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অহ্তিত্ব—ভবনাথ, প্রেণ, স্বরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়ীতে উঠিতেছেন। গাড়ীর কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিন্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন। সে সকল কথা শ্রীকথাম্ত, দ্বিতীয় ভাগ, সম্তবিংশ খণ্ডে বিবৃত আছে।

আজ ব্রধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৬। নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কণ্ট—এখনও স্ব্বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।

নরেন্দ্র—বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমীদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে)—সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। সেপ্টি-সিজম্ ঈশ্বর লাভের পথের একটা স্টেজ্; এই সব স্টেজ্ পার হলে আরও এগিয়ে পড়লে, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র—যেমন গাছ দেখছি, অর্মান করে কেউ ভগবানকে দেখেছে? র্মাণ—হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন। নরেন্দ্র—সে মনের ভুল হতে পারে। মণি—যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষেরীয়্য়ালিটি সত্য। বতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানটি তোমার পক্ষে রীয়্যালিটি; কিল্তু তোমার অবস্থা বদ্লালে—যেমন জাগরণ অবস্থা—তোমার ওটা ভুল বলে বাধ হতে পারে.! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন রীয়্যালিটি (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র—আমি দ্রুথ্ চাই। সেদিন প্রমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে)—িক হয়েছিল?

নবেন্দ্র—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বল্বক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলুবো না।'

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বল্বে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম'!' "আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না ব্ৰুক্লে অন্য লোকের কথা শ্বন্ব না।"

মণি (সহাস্যে)—তোমার ভাব Copernicus, Berkeley—এদের মত। জগতের লোক বলছে,—সূর্য্য চল্ছে, Copernicus তা শুন্লে না;—জগতের লোক বলছে External World (।জগং) আছে, Berkeley তা শুন্লে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Berkeley a philosophical Copernicus ?'

নরেন্দ্র—একখানা History of philosophy দিতে পারেন ? মণি—কি, Lewis ?

নরেদ্র—না, Ueberweg ; - German পড়তে হবে।

মণি—তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মান্ব হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর!' তা হ'লে তুমি কি বিশ্বাস কর্বে? তুমি ল্যাজারাস্-এর গলপ ত জান? যখন ল্যাজারাস্ পরলোকে গিয়ে এব্রাহাম-কে বল্লে যে, আমি আত্মীয়-বন্ধ্বদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর নরক আছে। এব্রাহাম

বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশ্বাস কর্বে? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে।

"ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই

সমস্ত হয়,—জ্ঞান, বিজ্ঞান। দুর্শন, আলাপ,—সব।"

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাণ্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের ন্তন ইস্কুল হবে, শ্নেলাম। আমারও তো খ্যাঁটের যোগাড় করতে হবে। ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় না?'

[ রামলাল-প্রেণের গাড়ীভাড়া-স্বরেন্দ্রের খসখসের প্রদা ]

বেলা তিনটে চারটে। ঠাকুর শ্বইয়া আছেন। শ্রীয্ত্ত রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সি'তির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে—ও পায়ে হাত ব্লাইয়।

দিতে বালতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়ী ভাড়া করিয়া কাশীপ্ররের উদ্যানে আসিতে বিলয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়ীভাড়া মাণ দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'এ'র কাছে টাকা পেয়েছ?'

গোপাল—আজ্ঞা, হাঁ।

রাত নয়টা হইল। স্বরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বৈশাথ মাসের রোদ্র—দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। স্বরেন্দ্র তাই থস্থস্ আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জানালায় টাঙগাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠা ডা হইবে।

স্বরেন্দ্র—কৈ, খস্খস্ কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না?—কেউ

মনোযোগ করে না।

একজন ভক্ত (সহাস্যে)—ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোহহং'—জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভূ, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে, তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্য)।

### বরাহনগর মঠ

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের শিশবরাত্তি ব্রত বরাহনগর মঠ। শ্রীষ্ত্রক নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ শিশবরাত্তির উপবাস করিয়া আছেন। দ্ইদিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি প্রজা ইইবে।

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিতাধামে বেশীদিন যান নাই। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীর বৈরাগ্য। একদিন রাখালের পিতা বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য রাখালকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল বলিলেন, "কেন আপনারাকট করে আসেন! আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ কর্ন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই!" সকলেরই তীর বৈরাগ্য! সর্বদা সাধন-ভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য—কিসে ভগবান দর্শন হয়।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শাস্ত্রপাঠ করেন। নরেন্দ্র বলেন, 'গীতায় ভগবান্ যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন—সে প্জো, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম—অন্য কর্ম নহে।'

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাটীর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইতেছে। আদালতে সাক্ষী দিতে হয়।

মাষ্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা!'

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমর্ বাজে দ্বলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-গ্রিশ্ল রাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মোলি বন্ধ, জরলে শশাঙক ভাল॥

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরং, শশী, কালী, বাব্রুরাম, তারক, হরিশ সি'তির গোপাল; শারদা; মান্টার আছেন। যোগিন, লাট্র, শ্রীব্ন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ সোমবার 'শিবরারি, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। আগামী শনিবারে শরং, কালী, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দৃশ্নার্থ 'প্রুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশী দিন-রাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন। প্জা হইয়া গেল। শরং তানপ্রা লইয়া গান গাইতেছেন— শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাসপতি মহারাজরাজ! উড়ে শৃজা কি খেয়াল,গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল; ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে।

নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকন্দমার কি খবর ? নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)—তোদের ওসব কথায় কাজ কি?

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাণ্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।—"কামিনীকাণ্ডন ত্যাগ না কর্লে হ'বে না। কামিনী নরকস্যা দ্বারম্। যত লোক স্থালোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নিলিপ্ত!—ফস্ করে বৃন্দারন কেমন ত্যাগ করলেন!"

রাখাল—আবার দ্বারিকা কেমন ত্যাগ করলেন!

নরেন্দ্র গংগাসনান করিয়া মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাখা—আসিয়া নরেন্দ্রকে সান্টাংগ হইয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন—গংগাসনানে যাইবেন। নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ংকাল ধ্যান করিলেন।

ভবনাথের কথা হইতেছে। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্ম কাজ করিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বালতেছেন, "ওরা ত সংসারী কীট!" অপরাহ হইল। শিবরাত্রির প্জার আয়োজন হইতেছে। বেলকাট ও বিল্বপত্র আহরণ করা হইল। প্জান্তে হোম হইবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্না দিয়া শশী অন্যান্য ঘরেও ধ্নালইয়া গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া আঁত ভাঙ্কভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন। "শ্রীশ্রীগর্বন্দেবায় নমঃ! শ্রীশ্রীকালিকায়ে নমঃ! শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্বভদ্যা-বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্রীষড় ভূজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ! শ্রীনিত্যানন্দায়, শ্রীঅন্বৈতায়, শ্রীভঙ্কভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, শ্রীশ্রীযশোদারৈ নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষ্মণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ!"

মঠের বেলতলায় শিবপ্জার আয়োজন।—রাত্রি নয়টা। এইবার প্রথম প্জা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় প্জা। চারি প্রহরে চার প্জা। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, কালী, সিণতির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায় উপস্থিত। ভূপতি ও মান্টারও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে একজন প্জা করিতেছেন।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈন্যদর্শন, সাখ্যা-যোগ—কর্ম-যোগ। পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে। কালী—আমিই সব। আমি স্টিট, স্থিতি, প্রলয় করিছি।

নরেন্দ্র—আমি স্থি কর্ছি কই? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে! এই নানা কার্য,—চিন্তা পর্যন্ত, তিনি করাচ্ছেন।

মাষ্টার (স্বগত)—ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি' এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশন্তির এলাকা! শক্তি মানতেই হবে।

কালী নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তার পর বলিতেছেন—"কার্য যা বল্লে, ও সব মিথ্যা!—চিন্তা আদপেই হয় নাই বলিতেছেন—"কার্য যা বল্লে, ও সব মিথ্যা!—চিন্তা আদপেই হয় নাই—ও সব মনে কল্লে হাসি পায়"—

নরেন্দ্র—'সোহহং' বল্লে যে 'আমি' বোঝায়, সে এ 'আমি' নয়। মন দেহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই 'আমি।'

গীতা পাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন—শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এইবার নরেন্দাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গাঁত করিতে করিতে বিল্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমন্বরে 'শিবগ্রেরু' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গভীর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চারিদিক্ অন্ধকার! জীবজন্তু সকলেই নিস্তব্ধ।

গৈরিক বস্ত্রধারী, এই কোমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চরিত 'শিবগ্রুর্, শিবগ্রুর্।' এই মহামন্ত্রধর্নি মেঘগম্ভীররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অখণ্ড সচিদানন্দে লীন হইতে লাগিল!

প্জা সমাণ্ত হইল। অর্বণোদয় হয় হয়। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ব্রহ্মমন্হ্রে গণ্গাস্নান করিলেন।

সকাল হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামানন্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইতেছেন। নরেন্দ্র স্কুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সোন্দর্যের সঙ্গে তাহার মুখের ও দেহের তপস্যাসমূত অপুর্ব স্বগণীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে! বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমান্রপ্রিত! যেন অখণ্ড সচিদানন্দ সাগরের একটি ফুট জ্ঞান-ভক্তি শিখাইবার জন্য দেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার লীলায় সহায়তার জন্য। যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষ্ম ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্বিংশতি বংসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভন্তদের পারণের জন্য শ্রীষ্ক বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল মিন্টামাদি পূর্বদিনেই (শিবরাহির দিনে) পাঠাইয়াছেন।

রাখাল প্রভৃতি দ্ব-একটি ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিং জলযোগ করিতেছেন। একটি-দ্বটি খাইয়াই আনন্দ কারতেকরিতে বলিতেছেন, 'ধন্য বলরাম!' ধন্য বলরাম!' (সকলের হাস্য)।

এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন। রসগোল্লা মুখে করিয়া একবারে স্পন্দহীন! চক্ষ্ম নিমেষশ্না! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভাগ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন—পাছে প্রতিয়া যান! 968

কিরংক্ষণ পরে নরেন্দ্র—(রসগোল্লা মুথে রহিয়াছে)—চোখ চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি—ভাল—আছি।!" (সকলের উচ্চ হাস্য)। মান্টার প্রভৃতিকে সিন্ধি ও প্রসাদ মিন্টান্ন বিতরণ করা হইল। মান্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন। ভক্তেরা জয়ধর্বান করিতেছেন। —''জয় গৢরয়ৢ মহারাজ! জয় গয়ৢরয়ৢ মহারাজ!''—

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

